

আগ্রহে বলতে থাকে—রক্তনহের জমিদারকে তে। বিধে ক্রিক্তাড়াদীদির বাড়িত্বে জুরা কুয়েদ করে রাখল। কিন্তু তারপরেই বাধল গোদা।

পিত বলৈ চলে – ওদিকে হাঙ্গামার থবর পেয়ে কোঁপানি ফোঁজ পাঠিছে দিল জোড়াদীঘিতে, তাদের উপরে হকুমুর্গ কোঁন করেই হোক রক্তদহের। জমিদারকে উদ্ধার করে জোড়াদীঘির বাবুদের শুর্যিধু কিয়ে আসতে হবে।

শিশু দীপ্তিনারায়ণ কিছুতেই ব্যতে পালে মান্ত্র প্রতি পাকক আর জোড়াদীঘির বাব্দের উপরে তার এত রাগই বা কৈন ? ব্যতে পাকক আর নাই পাকক, ব্যতে পারে না বলেয় আরও বেলা করে তার রাগ ইয় কোপানির উপরে—সেই দক্ষে একটা ভীত বিশ্বুতে শাক্তর করে তার শিশুচিত্রে উক্ত কোপানি। কোপানিও তবে পিছনের পা ছাটি দুটালী নির বাব্দের উপরে হাত দিতে সাহিদ করে। দে ভার্ট বিশ্বুতা কিনারা না পেয়ে ভার শৈশব কল্পনা মাহুষে জানোলারে কিনারা না পেয়ে তার শৈশব কল্পনা মাহুষে জানোলারে ক্লিড্যাদীন্ত্র মাহুষ্ একটা মৃতি অহিত করে। সে মনে মনে দেখে, কোপানির মৃথটা সিংহের, হাত ছটো মাহুষের আর বাকিটা সব দৈত্যের।

পিতা বলতে থাকে—কোম্পানির ফৌজ এসে জোড়াদীঘির বাড়িতে চুকে পড়ল; কয়েদথানা থেকে রক্তদহের বাবুকে মৃক্তি দিয়ে জোড়াদীঘির বার্দির বেধে নিয়ে চলে যায় সদরে, আর বিচার করে তামেন সাত বছরের ফাটক দেয়।

ক্রাম্পানির উপরে রাগে গা জলতে থাকে দীপ্তিনারায়ণের। কিন্তু হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠে ছাদের প্রাপ্তে চলে যায়—আর তুই হাত আকাশে প্রপতে চীংকার করে বলতে থাকে—বক মামা ফুল দে, বক মামা ফুল দে।

পুত্রের চীংকারে পিতা তাকিয়ে দেখে সন্ধাগমে দলে দলে হাঁদ বিল ছেড়ে বাদার দিকে চলেছে। এক-এফ্ ছেল প্রিটিটিগৈটি হাঁদ তীর-মুখ ব্যুহ রচনা করে ছুটেছে, যতই দূরে যাবে তীরের স্থানি করে অধ্বৃত্তে, অধ্চল্লে প্রিণ্ডাইত থাকবে। হাঁদগুলো কেবলি বিল গৈটে উঠছে, এখনো উল্লে

শায়নি, তা ছাৰ কাঠটাও বেশ উচু, কাজেই ছাদের কাছ যেঁ সেই যেতে থাকে, যেদিন রোদ থাকে ছাদের উপরে দলে দলে ছায়া পড়ে, ছায়া গুলে ছায় পনে নেওয়া যায়, পিতাপুত্রে ছায়া গোনার প্রতিযোগিতা পড়ে, আবার চোথ বুজে কেবল শব্দ লক্ষ্য করেও হালে গারে। দ্রশ্রুত ক্ষীণ শ্ব্ম করে প্রকাত হতে হতে ঠিক মাথার উপর এনে প্রচণ্ড একটা শ্ব্ম করে করে করে ক্ষার্থিক তিতে উঠে নেমে পড়তে পড়তে আবার ক্রেম্ একটা দ্রশ্রুত অপাষ্ট হস' আওয়াজে পরিণত হয়ে য়য়। এমনি চলতে থাকে অক্কার জ্মার্ট না বাধা আর্থি।

কোনোদিন বা দর্পনারায়ণ দীপিনারায়ণকে নিয়ে বেড়াতে বের হয়।
ধুলোউড়ির কাছে বিলের আনেকখানি শুকিয়ে গিয়েছে; ছোট ধুকে বিশি
পূর্বত শীতকালে শুকিয়ে মাঠ কে বিশ বিশ বিশ প্রথমে, কোনবার বা বৈশাথের
শুক্রের বানে জায়গাটা ভরে উঠি শীসল বিলের সামিল হয়ে পড়ে।

দীপ্তি আগে আর্গে চলেছে, পিছনে দর্পনারায়ণ, সক আলের স্থা, ছজনের পাশাপাশী চলবার মতো জারগা নেই। দীপ্তি গল্পের পর্বিস্থা হত্তের জক্ত তাগিদ দেয়, পিতা বলে, দাঁড়াও, আগে মাঠের মধ্যে গিয়ে পৌছই, এমন সরু পথে চলতে চলতে কি গল্প বলা যায় ? কখন রা পড়েই যাব।

এমন সময়ে দীপ্তিনারায়ণ বলে ৩৫ঠ, শবি । এই দেখো! এই বলে পর্বের ভূইয়ের মধ্যে আঙুল দিয়ে দেখায়। দর্পনারায়ণ কিছু দেখুকে পায় না, বলে ।

পিতার অজ্ঞতায় শিশু-পুত্র হেনে ওঠি না না, ওই দেখো! বলেই সে আল থেকে ক্ষেতের মধ্যে নেমে পড়ে। তার পায়ের স্ট্রা পেয়ে একটা পিটে রঙের খরগোস হইলাকে অনেকটা দূরে গিয়ে পিছনের পাছেটির উপর ভর করে বদে লাল চোখ হুটো ঘুরিয়ে তাকায়।

দীপ্রিনারায়ণ পিতার উদ্দেশ্তে বলে, লাফারু। কিন্তু সের্চার দিকে দৌড়ায়। কিন্তু লাফারুর সঙ্গে পারবে কেন্ স্থানাফা দিয়ু দিয়ে মুহুর্তে ছ-তিনটে ক্ষেত্ত পার হয়ে য়ায় দীপ্রিনারায়ণ মাটির ১৬-মতে কেবলই ই চোট থেতে থাকে।

পিতা বলে, যাসনে যাসনে পড়বি। কে কার কথা শোৰে! কিন্তু ধরগোসটা কোথায় অন্তহিত হয়ে যায়, কাজেই দীপ্তিনারায়ণকে থামতে হয়। দে একমুঠো সর্বেফুল ছিঁড়ে নিয়ে ফিরে আসে।

এবার তারা মাঠের মধ্যে এদে পড়ে পাশাপাঞ্জি চলতে থাকে, পুত্র বলে, বাবা এবার কলো।

বাবা বলে, চৌধুরী জমিদার সাত বছর পরে ফার্টক থেকে গাঁয়ে ফিরে এল। ফিরে এসে দেখে তার বাপ মারা গিয়েছে।

্রসূত্যর রহস্ত শিশুটি ব্যতে পারে না। তার নিজের মা নেই, অথচ দেখে বাদার রের মা আছে, নিজের মাছে তার মনে পিছে না; ভবিয়ে উত্তর পার, খার্গ গেছেন; বর্গ কোথার ভবিয়ে কারার উত্তর পার, আকাশে। দে ব্রে নের তার মা আকাশে গেছে। বিশ্ব বেন যে গেল, করে ফিরে আসবে, অগরের

মা আছে, পুৰুষ্ঠ বিশেষ করে ভার মা আকাশে গেল কেন এবৰ প্রশ্নের মীমাংলাকে ভাকে করে দেবে! শে কিছু না বুবে চুপ করে থাকে।

পিতা গল্পের স্ত্র অন্ধ্রমরণ করে বলে চলে, চৌধুরী জমিদার এদে দেখে বে তার জমিদারির প্রায় স্বধানি ক্লাম্পানি বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে।

কৌম্পানির উপরে স্বস্ত কোঁখ পুত্রের মনে জেগে ওঠে। বেখানে বড় হবে ছিল সেপান্ত কেউ ুছাট হয়ে থাকতে চায়না। এ সব কথা শিশুর ব্যবার উপযুক্ত নয় । কৈ ভ দর্পনারায়ণ যে কেবল পুত্রের উদ্দেশ্যেই গল্প-বলত এমন মনে করবার কারণ নেই। কে

নিনারায়ণ বলে, যাই হোক হঠাং কোথায় আর যাবে, চৌধুরী দেখানেই রইল। কিছুদিন পরে তার একটি ছেলে হল, ছোটু ফুটুরটে ছেলেটি। তথন বাপান্ধের কোনাল দেখে কে? বাপ বলত, তোমার মতো দেখেছে হোরছ; তনে জ্বী ত, কী যে বলো, ঠিক তোমার মতো। দেখেছ চোর্গ ছটো তথ্ বলেটিকে তুলে ধরে। দে তো পিতামাতার প্রতিদ্বিতার কিছু জানে না, একবার বাপের দিকে তাকিয়ে হাদে, আর একবার মায়ের দিকে তাকিয়ে হাদে। মা বলে, দেখলে ছেলের কাও! ছজনকেই খুশী করে দিলাট

দীবিনারায়ণ ভগায়, বাবা ছেলের নাম কি?

নামটা টোটের কাছে আসে, দর্পনারায়ণ চেপে গিয়ে বলে, নাম আবার কি ? খোকা।

দীপ্তিনারায়ণ অত্ত্বস্পার সঙ্গে হাসে, ভাবে বেচারা, একটা নামভ জুটলনা, তার অস্তত তিনটে নাম। ভংগায়,—তারপব ?

বাপ বলে—এমনি চলছিল, তুঃথকটের জালা বাপমায়ে তুজনেই জ্বনেকটা ভুলেছিল পুত্রকে পেয়ে, এমন সময় তার মা মারা গেল।

ু দীপ্তি ভাবৈ—আহা বেচারী । কেলেটির এতি সে সহায়ত্তি অয়ভব করে। এই কৃথা বলবার সময়ে পিতির চোই ছলছল করে আসে, গলা ভারী হয়ে আসে। শিশুটি হঠাং বাপের মূথের দিকে তাকায়, কিন্তু ইতিমধ্যে আছকার হয়ে এসেছে; চোথের জল দেখতে পায় না। তব্ কেয়ন বৈন, কি ভাবে তার অধায়ভূতি হয় ওই ছেলেটির সঙ্গে তার একটা স্থা মোগ আছে। পৃথিবীর সমস্ত মাত্হীন পুত্রই যে হঃখের একই পর্যায়ের অধিবাদী। ছুল্লনে অনেককণ নীরবে চলে, তারপরে পিতা একটা দীর্ঘমিংখাস ছেড়ে বলে, চৌধুরীয়ু, আর গাঁয়ে থাকবার কোন কারণ রইলো না। সে একদিন রাত্রে শিশু পৃত্রটিকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে এসে অন্তর বসতি করল।

— আমার গল্প ফুরাল। এই বলে সে থামে।

কিন্তু যে গল্প থামনেই ফুরোয় সে তো গল্লই নয়। ছেলেটির মনে সেই মাতৃহীন শিশুর হুংথ করুণায় গুল্পন করতে থাকে। ছদিকের ধানকাটা মাতৃর বিচালিতে তথন আগুন লাগিয়ে দিয়েছে—শিশিরে ঠাসা বাতাস সেলে উপরে উঠতে না পেরে ধোঁয়া মাঠের মধ্যে ছড়িয়ে যাছে, বালার ধোঁরি চাপে আগুনের শিথা নিভে নিভে আসছে। আর ধুলোউড়ির বাশবনের মাথায় । গুরে গুরে ধোঁয়া জমে রয়েছে, সেগুলো ক্রমে দীর্ঘ বিতানিত ভাবে বিস্থারিত হয়ে পড়ছে। সর্যেগুলের গদ্ধে বাতাস ঘনীভূত, ইত্তেত হুচারটে শিয়ালের যাতায়াত; এগনো তাদের প্রথম প্রহর হাঁকবার সময় হয় নি।

অনেক রাত্রে দর্পনারায়ণ ছাদের উপর থেকে নেমে আদে, ক্ষীণ আলোয় হঠাং চোথে পড়ে শ্যার একান্তে নিজিত নিজিনারায়ণকে। সে যেন তাকে নৃতন করে দেখতে পায়। মাহুষে ভালোবাসার পাত্রকে প্রতি দৃষ্টিতে নৃতন করে আবিদার করে, প্রেমে যে অভাবিতপূর্বতা আছে, তাতেই প্রণয়াস্পদকে কখনো পুরানো হতে দেয় না, নদীর স্রোতের মতো প্রেম প্রতিনৃহর্তে নৃতর্ন, পুকুরের বাধা সীমানার বন্ধ জলক্ষ নয়।

দর্পনারায়ণ দেখে তার শিশুপুত পাণ কিরে শুয়ে আছে, কচি কচি হাতের মৃঠি তুথানা তুই শুবক জুইফুলের মতো শ্যার উপত্র অ্যত্মে বিহাস্ত , স্বপ্লের নগুণারের ছিক্টুকু অবধি অকুমার মুখমগুলে নেই। হঠাং তার বনমালাকে মনে পড়ে কার। সভোজাত পুরুটিকে নিছে খামী-স্তীতে কতই না আদরের বিবাদ হয়েছে। বনমালা ক্রিম অভিযান করে বলত, আমি ছেলের মাক্রিছ প্র চেহারায় কোথাও আমার ছোঁয়াচ নেই। দর্পনারায়ণ বলত, তাই বই কি! কোথার আমার মতো দেখলে ?

তথন বামী ছীতে পুজের নাক চোধ মুধ কানের কোথায় কার সলে কডটুকু একা তাই নিয়ে এক শুকার স্থের বিবাদ-বিদ্যাদ শুক হত। এমন বিবাদের কোন সিকান্ত হয় কেউ চায় না, কারণ তাতে ভবিয়াতের প্রণয়-কল্পুর্ব, পুথ বছা হয়ে বায়। আজ বিপত্নীক দর্পনারায়ণের দেই স্থের দিনগুলি মনে পড়ল, মনে পড়ে চোখ ছলছল করে এল। তার মনে হল দেদিন যে-সব ঘটনাকে ১২খ বলে মনে হত, আজ তারাই স্থের বেশ ধারণ করেছে। দূরগত দুঃশ স্থ বলে প্রতিভাত হয়, দূরগত শিলাত শু যেমন নীলাঞ্জনদৃশ সিরিমালা। ছংশ স্থ বলে প্রতিভাত হয়, দূরগত শিলাত শু যেমন নীলাঞ্জনদৃশ সিরিমালা। ছংশ স্থেব সিয়েও ধলি ভয়াবহভা বর্জন, না করত তবে মাহুযের জীবন কি ছবিবহুই না হত! বিধাতা মাহুয়কে ওইটুকু কুপা করেন।

মাছবের বর্তমান যতই বিষম হোক না কেন, আজকার দিন কালকার দিনে পরিণত হবামাত্র তা অথকর হয়ে ওঠে। তাই তো মাছয় ক্রমনা করেছে তার সতাযুগ কোনো অদ্ব অতীতে ছিল। কিন্তু বর্তমান ! বর্তমান যেন বোবা জলের বিল। নদীর জলের মতো তাতে সকীত ধ্বনিত হয় না, বোঁয় ভ্রুংথ মাছবের মনকে ভ্রুত্বপ্রের মতো চেপে ধরে। দর্পনারায়ণের মনে হল মাছবের জীবনটা বোবা জলের ভ্রুত্র জলাশয়, তার গতি নেই, গান নেই, নৌকার কেপনীর সকীতও যেন তাতে ধ্বনিত হয় না, ঠিক যেন এই চলন বিলটার মতো।

বিলের কথা মনে পড়বামাত্র সে শব্যার পাশ থেকে জানালার ধারে এসে নাড়াল—তার মনে হল চন্দ্রহীন অদ্ধু আনুসাশ উপুড় হয়ে পড়ে বোবা বিলটাকে চেপে ধরেছে— আছু আরু বৌবার এ কি সমন্বয়! একজন দেখতে পার না, আর একজন প্রকোশে অকম, দৃষ্টিহীন আর ভাষাহীনে মিলে এ কি

ছংবধের অগৎ সৃষ্টি করতে চাইছে! তার মনে হতে লাগল সৃষ্টি-শ্রোতের বাইরে কোথায় যেন সে অকমাং এসে পড়েছে! তার মনে হক এখনি এই নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে না পারলে ছকনে মিলে তার অভিযকে পিলে মেরে কেলে দেবে। সে মৃঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল, শুতে ভূলে গেল। এমন কক্তরাত সে নিশ্রা ভূলে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিয়েছে!

কুঠির পিছন দিকে প্রাচীরঘেরা একটি বাগান ছিল। ছিল বলাই ভালো, কারণ এখন যা আছে, তা না থাকবারই সামিল। এক্-কোণে একটি বড় বাদাম গাছ আছে, আর আছে গোটা কয়েক আম, আমলকৈ, আর এক দার ঝাউ। ফুলের গাছ অনেক ছিল, কিন্তু সে-সব অনেক কাল হল প্রিক্তর্ভর্ত, প্রাচীরের থানিকটা ধ্বনে পড়েছে, সেই ফাঁক দিয়ে গাঁয়ের গোরু, ছার্গল চুকে ফুলের গাছগুলো নষ্ট করে ফেলেছে। কুঠিতে লোক আদবার পরে প্রাচীরের ভাঙা অংশে বাশের বেড়া দেওয়া হয়েছে, গোরু, ছার্গল আর আসতে পারে না, কিন্তু মান্থবের আদতে বাগা হয় না, তবু বড় কেউ আদে না। কুঠিত নৃতন মালিককে করে গাঁয়ের লোকের ভয়। এই বাগানটিতে মন্ত একটা লিচুর গাছ আছে, বাগানের এখর্ম। তথনকার দিনে সে অঞ্চলে লিচু গাঁছ দেখা ষেত না। ওই গাছটা ওখানে কেমন করে হয়েছিল, কে লাগিয়েছিল, তা কেউ বলতে পারে না। গাঁয়ের লোকে লিচুর লোভে শৃত্ত কুঠিতে এসে চুকত, কাড়াকাড়ি করে ফল পেড়ে নিয়ে যেত। তাদের লোভের ব্যস্ততায় ফলগুলো পাকতে পেত না, লোকে জানত না লিচুফল পাকলে এমন লাল, তার স্বাদ এমন মধুর। এখন আঁর কৃঠিতে কেউ ঢুকতে সাহস করে না, যথা সময়ে পাকা লিচুতে গাছ ভরে যায়, কিন্তু গাঁয়ের লোক আরু তার স্বাদ পায় না, প্রাচীরের বাইরে থেকেই দেখে।

....

এখন জৈাষ্ঠ মাদের প্রথমে লিচু গাছটি পাকা ফলে ভরে গিয়েছে, ঘন সবুজ পল্লবের, উপরে ঘন লাল ফল, যেন স্থাত্তের মেঘ। তুপুর বেলায় তিনটি বালক-বালিকা গাছতলায় সমবেত হয়ে ফল পাড়ছিল। একজন গাছে চড়ে ফল ছিড়ে নীচে ফেলে দিচ্ছিল, আর হজনে কুড়িয়ে এক জায়গায় জড়ো করে রাথছিল। নীচের ত্জনের মধ্যে একজন দীপ্তিনারায়ণ, আর একজন একটি মেয়ে; বয়দ তথ্র বছর আষ্টেক হবে আর যে গাছের উপরে চড়ে ছিল, ভার্লপালায় আবৃত ইত্ন পড়ায় তাকে সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু তার বয়ন যে সকলের চেয়ে বেশী অনুমান করতে কষ্ট হয় না। সে উপর থেকে ঝুশীঝুপ করে গুচ্ছ প্রচছ পাকা ফল ফেলে দেয়, আর ত্জনে কুড়িয়ে নিয়ে ন্ত,প করে রাথে। এই তিনটি প্রাণী ছাড়া প্রকাণ্ড বাগানটাতে আর জনপ্রাণী নেই – সৰু কেমন থাঁ থাঁ করে, উপরের প্রকাণ্ডতর আকাশণ ওও সম্পূর্ণ রিক্ত, কোথাও মেঘের ব্লেখা মাত্র নেই, কেবল থেকে থেকে একটা চাতক তৃষ্ণার ্ তীক্ত শুলে রৌক্রদম্ম শূততার গায়ে ক্ষুদে ক্ষুদে দেয় 'ফটিক জল।' গাঁয়ের আমকুঠোর মধ্যে একটা বৌ-কথা-কও পাথির ভীক মিনতি ধ্বনিত, আর বাদাম গাছটার ডালে একটা হলদে পাথি 'কুক' 'কুক' রবে কাকে যেন কুমন্ত্রণা দান করে। মাঝে মাঝে জ্যৈষ্ঠ মাদের তপ্ত বাতাদ দমক মেরে আদে, ঝাউ-এর ী গাছগুলো আর্তনীদ করে ওঠে, বাগানের ওকনো পাতার রাশ মরমর, সরদর শব্দে বাতাদের পায়ের চিহ্ন বহন করে। উপরের ছেলেটি চমকে উঠে চাপা স্বরে সতর্ক করে দেয়—দেখিদ, কেউ আদে কিনা!

মেয়েটি একবার এদিকে ওদিকে তাকিয়ে নিয়ে শব্দে আর ইমারায় মিলে জানিয়ে দেয়, তয় নেই তুমি পাড়তে খাক। ছেলেটি অভয় পেয়ে আবার উপর থেকে ঝুপঝুপ করে লিচুর গুচ্ছ ফেলে দেয়।

ওদিকে দৃষ্টির অতীত শৃত্তায় চাতকের তৃষ্ণার আবেদনের আর অস্ত নেই—'ফটিক জল।' আর তারই পরিপ্রক্লাবে আমকুঞ্জের মধ্যে ধানিত হতে থাকে সলজ্ঞ কাকুতি—'ঘট-কথা-ক্ও'! ছজনেই সমান ত্বিত, কিন্ত ্বে তৃষ্ণার আবেদনে কি প্রতেদ! বাসর্ঘরের ক্ষ্ক বাতায়নের উপরে টোকা মেরে চাপা কঠে একজনের ভীক মিনভি, আর একজন আকাশের 'চৌকাঠে বৈধানে আলোকের সিংহ্রার সম্পূর্ণ প্রসারিত, নিজের আর্ত র্লম্বক সেধানে আছিড়ে ফেলে দিয়ে আবেদনের মর্মভেদী তীব্রতায় নিজের তুংগকে বিশ্বজনীন করে যুগ্যুগান্তর ধরে মাথা কুটে মরছে 'ফটিক জল'। একজন কবি আর একজন বিরহীমাত্র! কবির বেদনা বিশ্বজননীন, প্রণয়ীর বিরহ নিতান্তই ব্যক্তিগত।

উপর থেকে বালকটির কণ্ঠ শুধাল—কুসমি, কত হল এর ? আর চাই!

মেয়েটি বলল, অনেক হয়েছে, এবারে তৃমি নেমে এসো। আর দেরি
হলে মুকুন্দ এসে পড়বে।

মুক্দের নাম শুনবামাত্র দীপ্তিনারায়ণ শক্ষিত হল-বলল,-এনো।
তথন ছেলেটি গাছ থেকে নেমে পড়ল। সে নীচের ছজন সঙ্গীর চেয়ে
বয়সে বড়-বারো বংসর অহুমান করলে ভুল হবে না।

তিনজনে একটা আম গাছের ছায়ায় এসে বসল, সেথানে<del>ট্রু লি</del>চ্র-গুচ্ছগুলোরক্ষিত হয়েছিল।

বড় ছেলেট দীপ্তিকে তার কাছে এনে বদিয়ে বলল, দীপ্তিবাৰ তুমি এইথানে বোদো, আমি তোমাকে লিচু ছাড়িয়ে দিচ্ছি। তথন লিচু থাওয়া আরম্ভ হল।

মেয়েটি বলল—মোহনদা, লিচু তো প্রায় শেষ হল, এর পরে কি হবে ?

ছেলেটি একটা আম গাছ দেখিয়ে বলল—কেন, আম আছে।
মেয়েট বলল—আম শেষ হলে তার পরে ?
মোহন বলল—তারপরে কাঁঠাল।
মেয়েটি বলল—দূর, কাঁঠাল আবার লোকে খায় ?

মোহন বলল—লোকে থাম না তো গাঁয়ের কাঠালগুলো ঘাঁয় কোথায়? এত গোক আনে কোথেকে?

তার কথায় তিনজনে হেসে উঠল।

মোহন বলল—আন্তে, মুকুন শুনতে পাবে। তারপরে বলল, কাঁঠাল চটপট শেষ হলেই তো ভালো, শীতকাল এসে পড়বে। তথন থেজুরের রস— কি বলিস কুসমি।

 থেজুরের রসের আখাদে কৃষমির মৃথ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দীপ্তিনারায়ণ বললি—আমিও থাই।

মোহন বাংসল্য-ও অন্তগ্ৰহ-মিশ্রিত স্বরে বললে—থাবে বই কি ?
-দীপ্তিবাবু না থাকটে কি ভালো লাগে।

এই তিনটি বালক-বালিকাতে মিলে একটি দল গড়েছিল। শীতকালে মাঠে মাঠে ঘুরে থেজুর রস থাওয়া ছিল এদের এক আনন্দ। সকাল বেলায় থেজুর রসের কলসীটি খুলে নিয়ে গেলেও নল দিয়ে রস গড়াতে থাকে—তিনজনে সেথানে গিয়ে সমবেত হত। একজনে গাছের উপর থেকে সমলোভী পাথি উড়িয়ে দিতু, আর একজনে লক্ষ্য রাথত কেউ দেখতে না পায় কিংবা মুকুরু যাতে না এদে পড়ে, তৃতীয়জনে পতনোর্থ রসের ফোটার আশায় জিব এমলে মীচে দাঙ়িয়ে থাকত। একটা করে ফোটা জিবের উপরে পড়ে, আর শেই সরসম্পর্শে তার চোথে ম্থে সে কি চরিতার্থতা! এই রকমে পালাক্রমে তাদের রস-থাওয়া হত। এমনি ভাবে তারা সকালে মাঠে মাঠে গাছে গাছে ঘুরে রস্থ থেয়ে বেড়াত!

তিনজনের হাত মুখ সমান চলছে—তিনজনেই তন্ময়। এমন সময়ে কুসমি হঠাৎ অষ্ট্রিষরে বলে উঠল—মোহনদা—

कि (त ?

- মুকুন্দ আদছে-

তিনজনে দেখতে পেল মুকুল এসে পড়েছে, আর পালাবার পথ নেই। . মুকুলকে করে ওদের বড় ভয়ু।

মুকুল বৃদ্ধ, কালো বলিষ্ঠ দেহ, মাথাভরা টাক, রোদে চকচক করে, গোঁক-জোড়াটি পাকা। মোহন আড়ালে তরি উল্লেখ করে বলত, 'গোঁকজোড়াটি পাকা,—মাথায় কনক চাঁপা।'

মৃকুদা চীৎকার করে উঠল—তাই আমি দীপ্তিকে খুঁছে পাইনে। এই রোদের মধ্যে এখানে আসা হয়েছে—অস্থ করবে যে!

তারপরে মোহনের দিকে তাকিয়ে বলল—তুমিই এই নাটের গুরু!
মোহন কয়েকটা লিচু নিয়ে বলল—মুকুলদা থাও, আমি নিজে পেড়েছি।
মুকুল হেদে ফেল্ল, বলল, আবার বাহাতুরি করা হচ্ছে—আমি নিজে
পেড়েছি, পড়ে যদি হাতপা ভাঙত!

় মোহন বলন—তবে জগন্নাথ হয়ে যেতাম। তোমাকে আর এক্ষিত্রে থেঁতে হত না, এথানে বদেই দেখতে পেতে।

শ্রীক্ষেত্রে যাওয়া হয়নি বলে মুকুন্দ সর্বদা লোকের কাছে আক্ষেপ করত।

মুকুন্দ বলল, তোকে একদিন জগনাথই হতে হবে, যে হুরস্ত। আমার ভাবনা দীপ্তিবাবুর জন্মে, ওকে যে লাঠি ধরতে হবে, জগনাথ হলে ওর্ চলবে না।

তারপরে বলল—যা, এখন বাড়ি যা, লিচু তো শেষ হয়েছে। চলো, দীপ্রিবাবু, বাবু থোঁজ করবে এখনি।

এই বলে মুকুন্দ দীপ্তির হাত ধরে কুঠির দিকে অগ্রসর হতে হতে হঠাৎ ফিরে এদে মোহনকে বলল—দেখ, তূই যা করিস, করিস, কিছ কুসমিকে যে আনিস—তার ফলে কি হবে তা কি জানিস না ?

মোহন ভধোলো—কী হবে ?

মুকুন্দ বলল—জানতে পারলে ডাকুরায় তোর হাড় ভেঙে দেবে ! মোহন বলল—শুধু জানতে পারলেই হয় না, ধরতে পারা চাই।

মুকুন্দ বলল – তোকে ধরতে না পেরে শেষকালে যে মেয়েটাকে মারধোর করবে।

এবাবে মোহনের মুখে চিন্তার ভাষা শড়ল। সে বলল, চল, কুশ্মি তোকে বাড়িতে পৌছে দিয়ে আসি। কুমমি বলল—না মোহনলা, আমি নিজেই বেতে পারব, তোমাকে আর সঙ্গে বেতে হবৈ না।

- ज्द ठन, बाठीवण भाव क्दब निर्हे।

তথন মোহন ও কুসমি প্রাচীরের দিকে গেল, জ্বার দীপ্তিকে নিম্নে মুক্ক কুঠির তিতরে পিয়ে চুকল।

## ठनन विन

রাজসাহী ও পাবনা এই চ্টি জেলার সীমান্ত জুড়িয়া চলন বিল নামে একটি স্বৃহৎ জলময় ভৃথও আছে। ডিট্রিক্ট গেজেটিয়ার গ্রন্থ হইতে চলন বিলের

রাজদাহী ও পাবনার দীমান্তবর্তী একশত চল্লিশ বর্গমাইল জলময় নিমুভূমি চলন বিল নামে পরিচিত। রাজ্যাহী জেলার অন্তর্গত নাটোর মহকুমার শিংড়া থানার নিকট হইতে পাবনা জেলার অষ্টমনিষা গ্রাম পর্যন্ত এই বিল বিস্তৃত। রাজদাহী ও দিনাজপুর জেলা হইতে জল দংগ্রহের দ্বারা পুষ্টকায়া ও বর্ধিততেজা আত্রেয়ী নদী চলন বিলে আপন জলরাশি । সমর্পণ করিতেছে। বড়ল নদীযোগে বিলের অভিরিক্ত বারিপ্রবাহ বাহির হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে গিয়াপড়ে। পার্ধবতী ভূথণ্ডের তুলনায় বিলের জমি নীচু। ব্রহ্মপুত্রে বক্তা আদিলে বড়লের শ্রোত পিছু হটিতে বাধ্য হয়, কাজেই বক্সা না কমিয়া যাওয়া অবধি বিলের জল বাহির হইবার পথ না পাইয়া স্থির হইয়া থাকে। গ্রীমকালে বিলের অধিকাংশ শুকাইয়া যায়, কেবল পনেরো বর্গমাইল মতো স্থান জ্লময় থাকিয়া যায়। পূৰ্বে এই বিলটি চারশত একুশ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া ছিল বলিয়া মনে হয়—কিন্তু কালক্রমে পদার শাখা বড়লের ও অন্তান্ত নদীর ছারা আনীত পলিতরে অধিকাংশ স্থান ভরাট হইয়া উঁচু হইয়া গিয়াছে। ১৯০৯ সালে চলন বিল সম্বন্ধে তদন্তকারী কমিটি যে রিপোর্ট দেয় তাহাতে জানা যায় যে বিলের আয়তন কমিয়া একশ বিয়াল্লিশ বর্গমাইলের মতো হইয়াছে, বাকি অংশে জনপদ প্রতিষ্ঠিত হইয়া চাষ্ট্রাস হইতেছে। ইহারণ মধ্যেও মাত্র তেত্রিশ বর্গমাইল স্থান সারা বংসর জলময় থাকে। হিঁসাব করিয়া.. দেখা গিয়াছে যে প্রতিবংদর ২২২ মিলিয়ন ঘনফুট পলি নদীসমূহ, দিয়া বিলে প্রবেশ করে, আর ৫৩ মিলিয়ন ঘনফুট পলি নদীপথে বিলের সীমানা ত্যাগ চলন---২

করে। 'অবশিষ্ট ১৬৯ই মিলিয়ন ঘনফুট পলি প্রতিবংসর বিলে স্থিতি পায় এই পলিকে০ ১৪২ বর্গমাইল স্থানে সমানভাবে চালাইয়া দিলে বিলের গর্ভ প্রতিবংসর অর্ধ ইঞ্চি পরিমাণ উচ্ছ ওয়া সম্ভব। ১৯১০ সালে বিলের অবস্থা পুনরায় তদন্ত করা হইলে প্রকাশ পায় যে বিলের আয়তন আরও কমিয়া আসিয়াছে। পাবনা জেলার অন্তর্গত অংশে চাষ্বাস হইতেছে, আর রাজ্যাহী জেলার অংশে জলের গভীরতা গড়ে একফুট মাত্র। ১৯১৩ সালে আবার তদন্ত হইলে দেখা যায় মাত্র বারো হইতে পনেরো বর্গ মাইল মাত্র স্থামে সারা বংসর জল থাকে। আরও দেখা যায় যে চারি দিকের পাড় উচু হইয়া উঠিয়াছে, বৈশাথ মাদে জলের গভীরতা গড়ে নয় ইঞ্চি হইতে ১৮ ইঞ্চির . অধিক নয়। এই দব তদন্তের ফল হইতে বুঝিতে পারা যায় চলন বিলের পূর্ত অতিশয় ক্রত ভরাট হইয়া উঠিতেছে, শুদ্ধ অংশে গ্রাম বদিতেছে। চলন ্বিলের নিকটবর্তী অঞ্চলে যে-দব মন্দির, অট্রালিকা, পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়-তাহাতে মনে হয় যে এক সময়ে তথায় সমৃদ্ধির অভাব ছিল না। ·হাণ্ডিয়াল গ্রামটিতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসায়ের একটি কুঠি ছিল, বহু দীৰ্ঘিকা-সমন্বিত সমাজ গ্ৰামে মোগল বাদশার একটি কাছারি ছিল, মরিচ-পুরাণে একজন ফৌজদার থাকিত, অষ্টমনিষা, কোলা, গুয়াখাড়া প্রভৃতি অঞ্লে বছদংখ্যক চতুস্পাঠী ও বহুতর পণ্ডিত ব্যক্তি এক সময়ে বিল্লমান ছিল। কিন্তু কালজ্ঞমে বিল শুকাইয়া আসাতে এবং নদীর গতি পরিবর্তিত হওয়াতে সমৃদ্ধি কমিয়া আদিল, স্বাস্থ্যহানি ঘটতে থাকিল, ব্যবদা-বাণিজ্য লোল পাইল, সর্বাঙ্গীণ অবনতির এই প্রক্রিয়া এখনও সেথানে সক্রিয়। ছোটনাগপুর অঞ্চল হইতে সাঁওতাল জাতির লোক আদিয়া এখানে দেখানে বদবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ডাকাত ও ডাকাতি চলন বিলের বৈশিষ্ট্য-রামা, শ্রামা . ও বেণী রায় নামে তিনজন তুর্ধর্ ডাকাতের কাহিনী এথনও দেখানে জীবস্ত ম্বতি। ১৮২৮ সালের গেজেটিয়ার হইতে জানা যায় যে, হাণ্ডিরাল গ্রামের চারিদিকে ঘন জন্ধল ও জনশূর্য মাঠ ডাকাতে থাকিবার উপযুক্ত স্থান। চলন বিলে ডাকাতশাসন ক্রিধার উদ্দেশ্যে ইউ ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে যোল দাঁড়ের

ছিপ এবং পুলিশ জমাদারের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। এই 'সময়কার রিপোর্টে চলন বিলকে বাংলাদেশের রহত্তম জলময় ভূমিথত বলী হইয়াছে।

জাত্বরের মৃত জানোয়ারেন দেহাস্থি দেখিয়া যদি তাহার প্রতিটি মাংসপেশীতে
সক্রিয় ত্লান্ড ব্যজীবন ব্রিতে পারা যায়, তুবে উপরের রিপোর্ট হ্ইতেও
চলন বিলকে ব্রিতে পারা যাইবে। বস্তত এ বর্ণনা কাগজ্পতে অন্থিত
সানচিত্রের চেয়েও অকর্মণা, মানচিত্রেও একট্থানি নীলাভা থাকে, এই
বর্ণনাতে তাহারও অভাব। তব্ তো কয়েক ট্করা হাড় জুড়িয়া মাছ্যে প্রাচীন
ম্যামথের স্পষ্ট করিতে প্রয়াদ পায়, তব্ তো মানচিত্রের নীলাভায় মাছ্যে
রপকে স্পষ্ট করে। উপরের এই বর্ণনা রপকও নয়, নিতান্তই রিপোর্ট।

বর্তমানের মৃষ্টিমেয় চলন বিলের কথা ভূলিয়া ঘাইতে হুইবে। আমরা সওয়া শো বছর আগেকার কথা বলিতেছি—তথনই চলন বিল বাংলাদেশের রৃহত্তম জলময় অংশ ছিল, যতই প্রাচীনতর কালে অগ্রদর হওয়া যাইকে তভই দেখা ঘাইবে বিলের আয়তন ক্রমে বৃহত্তর হইতেছে। অনুমান করিলে অস্তাম হইবে না যে চার শত বংসর পূর্বে এই বিলটি রাজসাহী, পাবনা, বগুড়ার অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া বিরাজ করিত। ব্রহ্মপুত্র ও পদারে সঙ্গমন্থলের পশ্চিমোত্তর অংশে চলন বিল বিরাজিত; অবস্থান, আয়তি, প্রকৃতি দেখিয়া চলন বিলকে উত্তর বাংলার নদনদী-মায়ুজালের নাভিকেন্দ্র বলিল অত্যুক্তি হইবে না। চলন বিলের গুরুত্ব উপলব্ধির জন্তা নদনদীয়য় বঙ্গদেশকে জানা আবশ্যক—বাংলাদেশের মধ্য দিয়া কয়েকটি নদনদী প্রবাহিত না বলিয়া বলা উচিত, কয়েকটি নদনদীর মাঝে মাঝে যে চরগুলি পড়িয়াছে—তাহারই সমষ্টির নাম বাংলাদেশ।

নদীমগ বন্ধ ছইটি স্থবহং তি ভুজ, এই ত্রিভুজ ছুইটি আবার জন্ম উপনদী ও শাগানদীর দ্বারা বিভক্ত—এই নদীসমূহের মধ্যে কোমল শুণমল ভূথগুই বন্দদেশ। গন্ধানদী বন্দদেশে প্রবেশ করিবার প্রেই রাজমহল পাহাড়ের: পূর্বদিকে পাক থাইয়া সরলভাবে দক্ষিণবাহিনী হইয়াত্ —ইং।ই ভুগগিরথী, গঙ্গানদীর পশ্চিমতম শাখা গঙ্গানদীর পৃষ্ঠিম শাখা মেঘনা নামে পরিচিত, মেঘনা হইতেছে পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মূল মেঘনার সম্মিলিত প্রবল বারিপ্রবাহ। তাগীরথী ও মেঘনা একটি ত্রিভূজের ছুইটি বাহু, বঙ্গোপসাগরের ীরভূমি ইহার ভূতীর বাহু।

ু নুদীতত্ববিদের। বলেন যে এক সময়ে, প্রায় চারিশত বংসর পূর্বে, ভাগীরণীর পথেই গলার মূল কারিরাশি সমূদ্রে পৌছিত কিন্তু কালধনে ভাগীরথীর ে প্রাধার আদ্ধ আর নাই-এখন গন্ধার প্রবলতম শাখা, সমুখা ভিযানের প্রধান ু প্রবাহ মেখনা নদী। চারি শত বৎসরের মধ্যে এই পরিবর্তন ঘটিয়াছে, কিন্তু ভাহা আক্ষিক ভাবে না ঘটিয়া ক্রমিক ভাবে ঘটিয়াছে—গৃদ্ধার মূল প্রবাহ ভাগীরথী-পূর্ভ ত্যাপ করিয়া অনেকগুলি নদীপথে গড়াইতে গড়াইতে চারিশত ় বংসর পরে মেঘনার খাতে আসিয়া পৌছিয়াছে। ভাগীরথী ও মেঘনার মধ্যে জলাকী, ভৈরব, মাথাভাঙা, কুমার, আড়িয়াল থাঁ, তেঁতুলিয়া প্রভৃতি যে দব 'ছোট বড়, আপাতত অপ্রধান নদী বিজ্ঞান—এক সময়ে, ক্রমিকভাবে এইওলির **উত্ত্যেকটিই গন্ধার মূল প্রবাহরূপি**ণী ছিল। এক-একটি খাত ত্যাগ করিয়া **াঙ্গা ক্রমণ অধিকত**র পূর্ববাহিনী হইতে হইতে মেঘনার খাতে আসিয়া পৌছিয়াছে। পূর্বোক্ত প্রত্যেকটি নদীই ঘৈরিণী গন্ধার স্থানপরিবর্তন-চিহ্ন। গ্রীমের রাতে বিভীর্ণ শ্যায় রূপনী যথন বিশ্রদ্ধভাবে গড়াইতে াকে তথন যেমন দে শ্যার উপরে দেহ িছ রাখিয়া রাখিয়া যায়, গলাভ তেমনিভাবে বর্তমানের শুক্ষপ্রায় নদীমালায় বদেহলেখা রাখিয়। গিয়াছে। বাংলার শ্লামল কোমল ভূমি নিদ্রালস্য নদীর বিশ্রদ্ধ বিশ্রামের শ্রা। রূপদী যুগন শ্র্যার অপর প্রান্তে পৌছায়, তথন সে আবার স্থালদে গড়াইতে গড়াইতে পুর্পথে · ফেরে—এবং অবশেষে এক সময়ে শ্যার অপর প্রান্তে আমিয়া পৌছায়<sup>\*</sup>। ্নদীতত্বিদেরা বলেন যে গঙ্গাপ্রবাহের শেষতম খাত মেঘনা, পূর্বদিকে আর ভাহার অঞ্চার হইবার পথ নাই, ভূমির কাঠিত অন্তরায়। তাঁহারা বলেন ুপঙ্গাধারার আবার পশ্চিমবাহিনী হইবার সময় সমাগত। পূর্বতম নদীথাতগুলির

পণে একে একে তাহার মূল বারিরাশি আবার প্রবাহিত হইতে থাকিনে, একে একে আড়িয়াল থা, কুমার, জলদী প্রভৃতি উদ্দীপিত হইয়া উঠিকে, অবশেষে, অনেক দিন পরে, হয়তো চার শতাকী পরে, কে বলিতে পারে, গলার মূল প্রবাহ আবার ভাগীরথী-গর্ভে ফিরিয়া আদিবে—গলার পার্থপরিবর্তনের ছার্মশ্যা পরিমাপ পরিসমাপ্ত হইবে। বাংলার নিয়ম্থী নদী-ত্রিভূজের ইহাই বিবরণ।

• বাংলাদেশে আর-একটি নদী-ত্রিভুজ আছে, সেটি উধর্ম্থী—হিমালয়
ভাহার পাদদেশ—গলা তাহার একটি ভুজ, আর একটি ব্লপুত্র (ধ্নুনা),
গোরালনেশ অদ্রে ইহাদের সদম। এথানকার ভূ-প্রকৃতি কিঞ্চিং কক্ষ্,
কাজেই নদীমালা তেমন ভাবে পাশ ফিরিবার হুযোগ পায় নাই। ব্লপুত্র
কিছুদ্র পশ্চিমগামী হইয়া বর্তমান থাতে আদিয়া ধ্নুনা নাম ধারণ করিয়াছে।
হিমালয়ের বিবরনির্গত তিন্তা, তোরসা, করতোয়া প্রভৃতি নদীগুলি ব্লপুত্র
আদিয়া আত্মহজন করিয়া ধতা হইয়াছে। ধ্নুনা নামে খাতে যে শ্লপুত্র
তাহা নিতাতই আধুনিক নদী, মেজর রেনেলের মানচিত্রে তাহার চিহ্ন নাই।
খুব সভব এখানে একটা উপনদী মাত্র ছিল—এবং অধুনা লুপ্তপ্রায় করতোয়া
প্রাচীনকালে দক্ষিণ দিকে আরও অনেবটা অগ্রসর হইয়া পায়াতে (গলাতে)
পড়িত। তারপরে ধ্নুনা যখন প্রবল হইয়া উঠিল—করতোয়ার যাত্রাপথ হাস
হইয়া গেল, গলা পর্যন্ত পৌছিবার প্রারাজন আর তাহার রহিল না, সে
ব্লপ্রত্র মিশিল।

উপর্ম্থী ও নিয়ম্থী তৃই নদীত্রিভুজের অনেকটা স্থান ধরিয়া একটা বাছ
সমান। গঙ্গার যে স্থান হইতে ভাগীরথীর বেণী মৃক্ত হইয়াছে—আর
গোয়ালন্দের নিকটে আসিয়া যেথানে ত্রহ্মপুত্র ও পদ্মায় যুক্তবেণী ঘটিয়াছে, এ
শুইয়ের মধাবর্তী গঙ্গা বা পদ্মা তুইটি ত্রিভুজের একটি সমানবাছ। এই
সমবাহর উত্তরে রাজসাহী ও পাবনা জেলা। ত্রহ্মপুত্র ও পদ্মা মিলিত হইয়া
যে কোণের স্পষ্টি করিয়াছে—তাহাই পাবনা জেলা—এই পার্না জেলার
অনেকটা স্থান জুড়িয়া চলন বিল। ত্রহ্মপুত্র প্রবঁক, হইয়া উঠিবার আগে

করতোয়া উত্তরবন্ধের একটি প্রধান নদী ছিল, করতোয়া বর্তমানের মতো ব্রহ্মপুত্রে না মিনিয়া যে অনেকটা অগ্রসর হইয়া পলায় পড়িত, সে কথা আগেই বলিয়াছি। করতোয়ার মতো রহং নদী নিশ্চয় নিঃসঙ্গ ছিল না, নিশ্চয়ই বছ অথ্যাত ও অজ্ঞাত এবং অধুনা সম্পূর্ণ বিশ্বত উপনদী ও শাধা-নদী করতোয়ার মদে মিশ্রিত হইয়া ব্রহ্মপুত্রে পড়িত। কিন্তু কালক্রমে করতোয়ার অধিকার হাস পাইল—ব্রহ্মপুত্র অর্থপথে তাহাকে গ্রাস করিল কিন্তু তাহার ও তাহার সন্ধিনী নদীগুলির থাত এত সহজে লোপ পাইবার নয়। অন্ত্রমান করা অসমত হইবে না যে স্ববিত্তীর্ণ চলন বিল সেই থাত। বস্তুত পাবনা কেলার ব্রিকোণ নিয়ভূমি পলা ও ব্রহ্মপুত্রের ম্থের এ। ডিয়া গঠিত তাই সেখানে এত বিল, এত জলা, এত নদীনালা, বর্ধাকালে জলময়া য়, অন্তমমত্রে প্রায় জলময়।

়ুরাজসাহী জেলার উত্তর ও পশ্চিম অংশ উচ্চ ও কঠিন—কিন্ত তাহার দিকিন-পূর্বের ভূপ্রকৃতি পাবনা জেলার অন্তরূপ। রাজসাহী জেলার অনেকটা অংশও বিলময়, জলময়। বস্তুত চলন বিলের বেশীর ভাগই রাজসাহী জেলার অন্তর্গত। এই কথাগুলি মনে রাখিয়া বাংলাদেশের একথানা মানচিত্রের দিকে তাকাইলে ব্রিতে বিলম্ব হইবে না যে চলন বিলের অবস্থান সভাই বিচিত্র—এই ভূমধাজলাশয়কে নদীময় বঙ্গের স্থগভীর স্ববিত্তীর্ণ ভিকেন্দ্র বলা মাইতে প্রারে। অর্থ রাখা আবশ্রক যে আজকার চল বিল দেখিয়া কোনমতেই একশত বংশর আগেকার অবস্থা ধারণা করা যাইবে না। আমরা একশো বছরের আগেকার কথা বলিতেছি, তাহার পূর্বে অন্তহীন কাল প্রিয়া আছে।

. চলন বিল এখন স্রোত্থীন, গতিখ্যীন, লক্ষাখ্যীন স্থাগ্ জলাশয়—কিন্তু এক্ সময়ে এই ভূথগু ব্যাপিয়া অহ নদীর দক্ষিলিত বিপুল বারিরাশি প্রবাহিত ছইত। চলন বিল সেই সব মৃত নদীর প্রেতায়া—এখন সে মানব সংসারের ষ্মতীত, এখন সে মানব সম্পর্কের বাহিরে, সেইজ্লাই সে ভয়ন্তর। চলন বিল বছ নদীর শ্বশান, মৃত নদনদীর পঞ্মৃত্তি আসনে এক মহাসাধক এখানে উপবিষ্ট। তাহার সমস্তই বিচিত্র, সমস্তই বিপরীত! সে মান্র সংসারের হইরাও সংসারের বাহিরে আসীন, সে মৃতদেহের উপরে ইসিয়া জীবনের সাধনায় নিরত; যে জলের স্বভাবই গতি, এখানে স্বধর্ম হারাইয়া সেজাব্ম লাভ করিয়াছে; চলন বিল সম্পূর্ণ অচল। অচল কেন্দ্রের উপরে ঘূর্ণমান বিক্চক যেমন সতীদেহকে কাটিয়া থও থও করিয়াছিল, আত্মাবর্তিত এই জলরাশিও তেমনই কোমল পৃথিবীর অঙ্গ তির তিম করিয়াছ্ ক্রাতিক্ত গ্রামসমূহের স্বাষ্ট্র করিয়াছে, সতীদেহের ছিল্ল অংশ পীঠস্থান, চলন বিলের ভূথওও এক মহাপীঠস্থান, এখানে সংসার সম্পর্কের শ্বসাধনা চলিতেছে।

শত্যই এ স্থান বিচিত্র এবং বিপরীত। মানচিত্রকার ইহার রহস্তুক্তকটা অনুমান করিয়াছে—তাই ইহাতে দিয়াছে সম্জের নীলাভা! চলন বিল সাগ্র বইকি, প্রকৃত ভূমধ্য-দাগর! সম্জের হারাইয়া-ষাওয়া জ্ঞাতি চলন বিল! মানচিত্রের সম্জ নীল কিন্তু বস্তুত সে কালো; চলন বিলের বারিরাশিও কালো; সম্জ নদীমালার বিদর্জনস্থান, চলন বিলেও নদনদী আসিয়া পড়িয়াছে; সম্জ ম্কার আকর, চলন বিলেও মুক্তার ব্যাপারী ডুব দিয়া মুক্তা তোলে; তবে চলন বিলে জোয়ারভাটা নাই—মহাসমুদ্রে জোয়ারভাটার লীলা কি প্রত্যক্ষ?

চলন বিল দিনমানে অন্ধকার—কুহেলিতে, বিষবাপে এবং মেঘে; চলন বিল রাত্রিবেলা আলোকিত, শত শত আলেয়ার হ্যতিতে এবং নিশাচর • ডাকাতের ক্ষিপ্রগামী ছিপ নৌকার শিকারসন্ধানী দীপ্তিতে; এথানে বিনা মেঘে রৃষ্টি আসে, বিনা ঝড়ে ঢেউ ওঠে, বিনা টেউয়ে নৌকা তলাইয়া যায়, আর বিনা সঙ্কেতে কালবৈশাথীর ঝঞার অতুর্কতায় হুঃসহ দিগস্তর হুইতে ডাকাতের ছিপের বহর নিশ্চিত্ত যাব্রীর ঘাড়ের উপরে আসিয়া পড়িয়া সর্বস্ব কাড়িয়া লইয়া লুটিয়া-পুটিয়া পালায়, যাত্রীর হাহাধ্বনিকে ডাকাতের হান্ধি ধিকার দিতে থাকে। মাহুষের শিকার এথানে মাহুষ, পশুতে মাহুষে মৈত্রী করিয়া এথানে মাহুষ শিকার করিয়া কেরে। এথানকার সম্ভাই বিচিত্র।

খেঁদিন ঝড় ওঠে, ঝড় এখানে অবিরল, সকাল বেলাতেই কেমন অস্বাভাবিক নিজনতা দেখা দেয়। যত বেলা বাড়ে সমন্ত প্রকৃতি চিত্রাপিত হইয়া আসে। জলে টেউটি থাকে না, গাছে পাতাটি নড়েনা, ডালে পাথিটি ডাকে না, মাছবাঙা পবেলা পড়িবার আগেই পালায়, পুটিমাছের দল গভীর জলতলে প্রবেশ করে, কেবল আকাশ পরিক্তন্ন উজ্জল খেত পাথরের মেঝের মতো নির্মল এবং কঠিন। বেলা পড়ে, সন্ধ্যা ঘনায়, সমন্ত প্রকৃতি একটি পূর্ণ পরিপক্ষলের মতো কাটিয়া পড়িবার মুথে আসিয়া দাঁড়ায়, দিগস্ত মেঘে ভারী হয়, মেঘে বিচ্যুংফলার ছোট ছোট ল-ফলা চমুকায়, আর দূর পশ্চিমের আকাশ হইতে হাতির ভুড়ের মতো কী একটা বস্তু বিলের দিকে ঝুলিয়া পড়ে। কচিং গৃহী, চকিত চাষী ওইটি দেখিবামাত্র আভ্যারে বলিয়া ওঠে আজ্ব আর রক্ষা নাই! হাতির ভুড় নেমেছে! কেহ আলা বলে, কেহ কালী বলে, সকলেই বলে আজ্বার রক্ষা নাই! হাতির ভুড় নামিয়াছে।

হাতির শুড় ক্রমে স্পষ্ট হইয়া ওঠে, আগাইয়া আদিতেছে ধূদর কালো.
আকাশের চাতালে-ভূতলে স্পৃষ্ট লমমান দোলমান একটা বস্ত। জলস্তম্ভূমা
জলস্তম্ভ দম্ব্রের বৈশিষ্ট্য--চলন বিল যে দম্প্র! জলস্তম্ভ মেঘ ও জলের,
আকাশ ও প্রথিবীর দক্ষমলীলা; আকাশের মেঘ থানিকটা নামিয়া আদে,
পৃথিবীর জল খানিকটা ঠেলিয়া ওঠে, ঝড়ের বাতাদ ঘূইয়ের মিলন ঘটাইবার
ঘটক! তথ্বন অন্তরীক্ষের মক্রংগণ জাগিয়া উঠিয়া বিলের জনহীন তরল
প্রান্থরে দাফাদাফি করিয়া বেড়ায়! প্রচণ্ড প্রভন্তন কিছু কিছুই ভাঙে না,
ভাজিবে কি ? মাহ্যের গড়া ঘরবাড়িই ভাঙিতে পারে। শত শত তেউ
ওঠে আরু ভাঙে কিছু সে ভাঙনের চিহ্ন থাকে কি ? তথন ঝড়ে জলে বাতাদে
বিহাতে বজ্লে মেঘে করকাফ বৃষ্টিতে আকাশে বিলে এক তাহি ঘাহি ধনি!

ননীর অনবধানতায় ধৃজিটির কপালভাও নিংশেষ করিয়া প্রমথগণ আরু হ্বাসার পান করিয়া প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছে, কে আজ আর কাহার কথা শোনে! চকিত নন্দী তাহার বিছাংঝলসিত হেমবেএখানায় বারংবার শাসন ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে—কিন্তু কে আজ কাহার কথা শোনে! অবশেষে ক্ষিপ্ত ধৃজিট জলতন্তের জটা উড়াইয়া আসিয়া নিজেই ক্ষ্যাপার দলে যোগ দিলেন! কত রাত্রি পর্যন্ত দে লীলা চলে—কে বলিতে পারে! দেবতার আসরের শুর্ণকি কি মান্বয়ে?

• আবার বধার প্রারম্ভে বিলের জল ফাঁপিতে শুক্র করে—রাতারাতি জল্
বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে ধানের পাছ বাড়ে, জলে আর শস্যে বিচিত্র আড়াআড়ি পড়িয়া
যায় ! অবশেবে শস্যের প্রতিযোগিতার ধৈর্মচাতি করিয়া জল হঠাৎ বাড়িয়া
যায় — ধানের গাছ মাথা জাগাইতে পারে না—চাষী বৃক চাপড়াইয়া মরে।
ক্রমে পূর্ব দিক হইতে যম্নার কালো জল বিলে ঢোকে—তারপরে আসে
পশ্চিম দিক হইতে বড়ল নদীর থাতে পদ্মার ঘোলা জল—আর আরম্ভ পরে
আসে উত্তর দিক হইতে আত্রেয়ীর গেরুয়া জল—প্রকৃতি তিন দিক হইতে
বিলকে আক্রমণ করিয়া বিভ্রান্ত করিয়া দেয়—তথন বিলের থমথমে ভাব—
জল বাহির হইতে না পারিয়া পূর্ণতার শেষ প্রান্তে পৌছায়!

ক্রমে বর্গা যায়, জল শুকায়, ডাঙা জাগে, চাষ হয় চাষী দেখা দেয়।
শীতকালটাই চলন বিলে মায়্যের সময়। রাক্ষপপুরীর রাক্ষ্যেরা ঘুমাইয়া
পড়িলে মায়্য রাজপুর জাগিয়া উঠিয়া রাক্ষ্যাণের মৃত্যুবাঁণ সন্ধান করে বলিয়া
শুনিতে পাওয়া যায়। শীতকালে বিল ঘুমাইয়া পড়িলে গুটি গুটি মানবপুরগণ
আসিয়া উপস্থিত হয়, মানব-সংসারগ্রাসী এই জলময় রাক্ষ্যের মৃত্যুবাণ
অন্সন্ধান করে। না জানিয়াও বিলের মৃত্যুবাণ সে ব্যবহার করিতেছে—
বিলও না জানিয়া তিলে তিলে মরিতেছে—চলন, বিলের মৃত্যুবাণ লাঙ্লের ক্লা।

বাংলাদেশর নদনদীর রহন্ত যে জানিতে না পারিয়াছে সে বাংলাকে জানিবে কেমন করিয়া? এ দেশের অসংখ্য নদনদীমালায় তালির প্রাণ নিত্য উর্দ্দিত হইতেছে, জোয়ারভাটায় আন্দোলিত হইতে বর্ষায় ক্লপ্রাণী হইতেছে, শীতে স্তিমিত এবং গ্রীমে বিবরপ্রবিষ্ট হইতেছে। কৈলাদের ভেরবীচক্র ভাঙিয়া ভারতবর্ষের সমস্ত নদমদী জটা মুক্ত করিয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে। গালা ও ব্রহ্মপুর, ভৈরবীচক্রদম্থিত নদ ও নদী স্থদীর্ঘ পথ জ্তিক্রম করিয়া চলনবিলের প্রাপ্তে আদিয়া অভিসারসঙ্গমে সম্প্রিলত এবং তারপরে বর্ষিতরেগে, অদৃশ্য তুক্লরূপে যাহাচক্রের সমাপনের উদ্দেশ্যে সমৃদ্রাভিন্থে ছুটিয়াছে। বঙ্গোপদাগরের কোমল তীরভূমিতে নদী ও সমৃদ্রের বাদর। নদী নারী, সমৃদ্র পুরুষ; রড়ের নাগরদোলায় ছজনের মিলন; পেলব পলিময় রক্ষ তাহাদের সন্তান; অসংখ্য ব-ছীপক্রপে নিত্য নিয়ত কত সন্তান এখনো জ্মলাত করিতেছে। অন্তান্ত দেশ জাহ্বরের জীব, বঙ্গদেশ এখনো সজীব।

ৃ বাংলার নদীময় প্রাণচিত্রের দিকে তাকাইলেই লক্ষা হইবে যে নদীগুলির গতির মধ্যে একটা অকারণ আতিশ্যা আছে। গঙ্গানদী অন্য প্রদেশে শাস্ত এবং নির্দিষ্টপথপা কিন্তু বাংলাদেশে প্রবেশ করিবামাত্র দেশের গুণে কেমন যেন কুলত্যাগিনীরূপে দেখা দিয়াছে, ঝোকের মাথায় ক্রমণ পূর্ব হইতে অধিকতর পূর্ব-বাহিনী হইয়া উঠিতে উঠিতে ভারতের পূর্বভম প্রান্তে গিয়া মাথা কুটিয়া মরিতেছে। এমন আতিশয় ভাহার দীর্ঘপথের আর কোনখানে দৃষ্ট হয় না। বাংলার গঙ্গা অতিশয়রূপিণী।

বাঙালীর চরিত্রেও এই আতিশ্য বর্তমান। সে ঝোঁকের মাথায় কাজ করে, সে একই সঙ্গে উত্তম ও অধ্যের চরমে পৌছিতে পারে, বাঙালী দেশ-প্রেমিক ও বাঙালী গোয়েনা ছইজনেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ, মধ্যপথ বাঙালীর পথ নয়। সে ভাগীরথী হইতে গড়াইতে গড়াইতে মেঘনায় গিয়া পৌছায়—জ্বার জ্ঞাসর হইবার উপায় না দেখিলে পুনরায় পূর্বতম চরমে। কিরিয়া আসিবার উপক্রম করে। ভারতের অক্সান্ত প্রদেশ ভাহাদের।

## চলন বিল

নদীমালার ন্থায় নিদিষ্টপথগামী—তাই বাংলাদেশের সতে তাহাদের বেলে আ, তাহারা বাংলাদেশকে বলে চপল, বাংলাদেশ তাহাদের বলে স্থানির। চললে স্থানির মিলিবে কি উপায়ে ? আবার না মিলিলেই উপায় কি ?

অভাত দেশ হয় নারী নয় পুরুষ কিন্তু নদীসমুদ্রসক্ষমের দেশ বাংলা এক ধারেঁ নরনারীর অর্থনারীখররূপে সে মহাযোগী, নরনারীর পৃথকরূপে সে মহােগী। যোগ ও ভাগের ছই কোটিময় জীবনধন্তকে জ্যারোপণ বাঙালীর জাতীয় দাধনা। কঠিনতম এই সাধনা, তাই তুর্লভ্তম তাহার সিদ্ধি। সিদ্ধি ছারা বাঙালীকে বিচার করিলে চলিবে না, সাধনার আন্থরিকতার ছারাই তাহাকে বিচার করিতে হইবে।

অর্থনারীশ্বরের সাধক বাঙালী নদীসমূদ্রসঙ্গমে তাহার আরাধ্য দেবতাকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে—নদী নারী, সম্প্রপুরুষ। আর বাংলার বিলসমূহের শ্রেষ্ঠ চলন-বিল নারীও নয়, পুরুষও নয়, সে নপুংসক, তাই সে রহস্তময়, তাই সে অভাবিত সমস্তার আকর। সে স্ত্রীপুরুষের নেতিবাচক, তাহাকে সংসারের জোড় গণনায় মেলে না—তাই সে স্বতন্ত্র এবং বেমানান। সে সংসার্গ্র আকাশের ত্রিশঙ্ক, একাধারে সে প্রশ্ন ও বিশ্বয়, সে নিতান্তই পূর্বাপরহীন। এমন বস্তকে লইয়া কি করা যায় ?

চলন বিলের মাথে ক্ষ্ম একটি দ্বীপে বেণীরায়ের ভিটা নামে একটা উচ্ পোড়ো জমি আছে। তার কাছেই আর একখণ্ড উচু জমিকে লোকে ডাকাতি কালীর আদন বলিয়া থাকে। কথিত আছে 'যে এথানে বেণীরায় কালী' প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন—কিন্তু বর্তমানে কালী বা কালী মন্দির বা বেণীরায়ের অপর কোন চিহ্ন কিছুই নাই। কৈবল তুইটুকরা উচ্চ জমি পড়িয়া আছে। তব্ বিলের অধিবাদীদের কাছে ডাকাতি কালীর' আদন এধনো জাগ্রতে পীঠস্থান। কালীপূজার সময়ে লোকে এখানে কাতি তি তৈয়ারি করিষ্ধা পূজা করে, একশ এক পাঠা বলি দেয়, মহিষ বলি দেয়, অনেকে কানাঘ্যা করে বে সমস্ত বলি শেষ হইয়া গেলে অতিশ্য গোপনে একটি নরবলি হয়।

ভাকাতি কালীর আসনকে লোকে এমন জাগ্রত পীঠস্থান ভাবে যে এখানে কেহ কোন শপথ করিলে তাহার অন্তথা করিতে ভরসা পায় না। ডাকাতেরা বড় রকম ডাকাতি করিবার পূর্বে এখানে প্রণাম করিয়া যায়, আর ফিরিবার পথে স্বাগ্রে এখানে অংশিয় দেবীর অনুগ্রহের নিদর্শনহরপ একটি ছাগ বলি জিয়া তবে বাড়ি ফেরে। ডাকাতি কালীর আসন চলন বিলের জীবনে একটি ভ্রাণাভরসার স্থান।

বেণীরায়ের ইতিহাস ও তাহার কালী প্রতিষ্ঠার কারণ সহক্ষে উলিখিত
ইয়াছে—"হিঃ ১৯৭ সালে মানসিংহ বন্ধদেশে উপস্থিত হন। উড়িয়ার
শাঠানদিগকে দমন, বেণীরায়ের দয়্যতা নিবারণ, কাচবিহারের মহারাজের
সূহ সক্ষিত্যপন এবং যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত। মন এই চারিটি
মানসিংহের বাংলাদেশে প্রধান কাষ।

"বেণীমাধব রায় একজন কুলীন বাবেক্স প্রাক্ষণ ছিলেন। াধহয় সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁহার পাওিতা ছিল। সেইজল্ল পরে তাঁহার ওত ডাকাত' নাম হইয়াছিল। তাঁহার এক পত্নী পরমহন্দরী ছিল। কজন মুস্লমান সদার সেই স্থান্দরী অপহন্দ করায়, বেণীরায় সংসার তা। চরিয়া দল্লার সেই স্থান্দরী অপহন্দ করায়, বেণীরায় সংসার তা। চরিয়া দল্লার জিবলান করিয়াছিলেন। তিনি চলন বিল মধ্যে একটি ছীপে সেই দল লইয়া বাস করিতেন। এইস্থলে তিনি 'ঘবনমদিনী' নামে এক কালীমূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি নানাদেশ হইতে মুস্লমান ধরিয়া আনিয়া সেই কালীর সম্ব্যে ব্লিদান করতঃ তাহাদের দেহ চলন বিলে ফেলিয়া দিতেন। কেবল নিহত যবনস্থাের মন্তব্য ভিনি পুল্ল করিয়া রাখিতেন। তাহার বাস্থীপুকে অভাপি 'পণ্ডিত ডাকাতের ভিটা' বলে। মুস্লমানেরা ঐ স্থানকে 'শয়তানের ভিটা',বলিত। পুর্বে শ্লামা রামা যেরপ দারাল্যা করিত,

মুসলমানদের উপরে বেণীরায়ের দৌরাত্ম্য তদপেক্ষা বেশি ভিন্ন কম ছিল না 🗠 খ্যামা রামা প্রকৃত ডাকাত ছিল, বেণীরায় তদ্রপ অর্থলিপ, ডার্কাভ ছিলেন না। হিন্দের প্রতি তাঁহার বিশেষ অত্যাচার ছিল বলিয়া মনে হয় না। কোন हिन्दू अभिगात कथरना दिनीतागरक ममरनत रुष्टि। करतन नाष्ट्र। मतिस हिन्दूत কথনো তিনি কোন অনিষ্ট করেন নাই, বরুং অনেক সময়ে তাদের উপকার করিতেন। ধনী হিন্দের তিনি ধন হরণ করিতেন বটে, কিন্তু অনাবশ্যক •প্রাণহরণ করিতেন না। তিনি কখনো গৃহদাহ প্রভৃতি অনর্থক অনিষ্ট • করিতেন না। এমন কি জীলোক ও বালকের গায়ে মূল্যবান অলন্ধার দেখিয়াও তাহা অপহরণ করিতেন না। তিনি স্পষ্ট বলিতেন যে—"আমি হিন্দু ধনীদিগের নিকটে সাহায্য লই মাত্র। কিন্তু সাহায্য নাম করিয়া প্রকাশুরূপে লইলে সাহায্যকারীগণ মুসলমান কর্তৃক দণ্ডিত হইবে, এই ভয়ে আমি লুঠ করিয়া থাকি।" বেণীরায়ের আবিভাব দেখিয়া, বাড়ির সন্থা কিছু অর্থ, খাক্ত ও বন্ত্ৰ রাখিয়া দিলে বেণীরায়ের দল আর গৃহস্থের বাড়িতে প্রবেশ করিত না। তজ্জ্য হিন্দুরা বেণীরায়ের আগমনে বিশেষ ভীত হইত না। কথিত আছে ·ফে রাজীব শাহার বাড়ি বিবাহ হইতেছিল, এমন সময়ে বেণীরায় সদলে উপস্থিত হইলেন। রাজীব সকলকে অভয় দিয়া ্কাকী বেণীরায়ের নিকটে পিয়া। প্রণাম করিয়া গলবস্ত্রকৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল- বলা ঠাকুর আপনাকার প্রণামী অত্তেই পুথক করিয়া রাথিয়াছি। বেণীরায় সেই প্রণামী লইয়া আশীর্বাদ করিয়া চলিয়া আদিলেন; বিবাহকার্যের কোনই বিঁছ হইল না বৈণীরায় সাতোঁড়ের সাহালিদিনের কুটুম ছিলেন। তজ্জ্ম সাতোঁড়ের সাকালি ও কায়েতগণ বহুসংখ্যক তাহার দলে যোগ দিয়াছিল! তন্মধ্যে যুগল কিশোর এবং কায়স্থ চণ্ডীপ্রসাদ রায় সর্বপ্রধান।

শানসিংহ যথন পদ্মার দক্ষিণ পারে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সমন্ত্রে তাহার লাভা ঠাকুর ভাত্মসিংহ বেণীরায়ের বিনাশার্থ সগৈতো শাঁতোড়, এ নিকটবর্তী অন্যান্ত পরগণার জ্ঞানারগণ তলব মত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। সমস্ত জ্ঞানারই হিন্দু ছিলেন। তাঁহাঁরা কহিলেন, বেণীরায়কে

সভাবে ধনীভূত করাই সহজ এবং হিতকর। বলপূর্বক বিনাশ করিতে চেষ্টা कतिल वरू लांकित अभिष्ठे इटेख अवर छेल्डण महमा मकन इटेख ना। ্বেণীরায়ের বৃত্তান্ত ভনিয়া ভামুদিংহের ভক্তি হইল। তিনি তাঁহাকে সম্ভাবে বৈশ করাই সম্ভল্ল করিলেন। ঠাকুর ভাতৃদিংহ দৃত দারা বেণীরায়কে জানাইলেন বে, পাঠান রাজত্ব সময়ে মুসলমানের। অত্যাচার করিয়াছে। আপনিও তদমুর্বণ প্রতিফল দিয়াছেন। এখন মোগল দান্তাজ্য স্থাপিত হইয়াছে। ইহারা হিদ্দিগের প্রতি সম্পূর্ণ অতুকুল। তীর্থরাজ প্রয়োগে মুকুন্দরাম ব্রহ্মচারী তপস্থা করিতেন। হঠাৎ তাঁহার মনে বিষয়-বাসনা উদ্রেক হওয়ায় তিনি আত্মানিতে গঞ্চা-যমুনা-সঙ্গমে কামনাকুতে আত্মবিসর্জন করিয়াছিলেন। তিনিই জন্মান্তরে সমাট আকবর-রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। <mark>তাঁহার সামাজ্যে মুদলমানগণ আ</mark>র হিন্দুর প্রতি অত্যাভার করিতে পারে না। ্ররং মুসলমান অপেক। এখন হিন্দেরই প্রাধাত ইইতেছে। তাহার সহ আপনকার শত্রুতা করা অহচিত। বিশেষত আপনি হপত্তিত কুলীন বান্ধন, আপনি সহজেই বুঝিতে পারেন যে, একজন মুদলমাননিগকে হিংসা করা ুধর্মবিক্লন। আপনি ব্রাহ্মণগুরু, আমি ক্ষত্রিয়। আমি সুহুসা আপনকার অনিষ্ট করিতে চাই না। আপনি শান্তি গ্রহণ করিলে, আমি আপনাকে সমূচিত পুরস্কার দিতে প্রস্তুত আছি।' বেণীরায় দদ্ধি করিতে সমত হুইলেন। ভাম্বিংহ বেণীরায়কে এক পরগণা জমিদারিরূপে এবং ২০০০ বিদ্যা জমি তাঁহার কালীদেবীর দেবত্ররূপে দিতে স্বীকার করিয়া রংজা মানসিংহের দারা मञाटित मनन चानारेया नित्नन। त्वीताय जनवि शास्त रहेया उक्रार्घ অবলম্বন করিলেন ৷ বেণীরায়ের অভুরোধে ভাতুদি হ যুগলকিশোর সাম্মালকে এবং চণ্ডীপ্রদাদ রায়কে জমিলারি দিয়াছিলেন, আর চণ্ডীরায়কে নবাবী দরবারে - পেস্বার করিয়াছিলেন।

. বেণীরায়ু নিঃসন্তান মৃত হইলে, তাঁর প্রধান চেলা যুগলকিশোর সাম্ভাল দেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ° হইলেন। তাঁহার সন্তানেরাই জেলাবগুড়ার শেরপুরের সাজাল নামে অতাপি জমিদারি ভোগ করিতেছেন। বনমর্দিণী কালীম্তিও শেরপুরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরে ভূমিকপে সেই মৃতি নষ্ট হইয়াছে। বেণী রায়ের দিতীয় শিশু চঞীপ্রসাদ রায়ও জমিদারি পাইয়া পাবনা জেলার অন্তর্গত পোতাজিয়া গ্রামে বাদ করিয়াছিলেন। তাঁহারই সভানেরা পোতাজিয়ার রায়, ইহারাই বারেক্স কায়স্থ মধ্যে দ্বাপেক্ষা পুরাতন জমিদার এবং সম্মানিত। যুগলকিশোর ও চঙীপ্রসাদকে পাঠানেরা "কাল্জোগালা" ও "কাল্চিওয়া" বলিত। আর যে সকল কুলীন বান্ধণ বেণীয়ায়ের কলে ছিলেন, তাঁহারা এবং ভৎসংস্থ কুলীনেরা "বেণীপঠির" কুলীন নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের দস্তানেরা অতাপি "বেণীপঠির" কুলীন নামে পরিচিত। পতিত ডাকাত ও তাঁহার চেলাদিগের বীরম্ব, চতুরতা, দয়া এবং প্রতিহিংলা প্রকাশক বহু গল্প এখনও রাজ্লাহী, পাবনা ও বঞ্জা জেলায় শুনিতে পাওয়া যায়। তাহার সহ তুলনায় ববিন হডের কার্যকলাপ তুক্ত হইয়া পড়ে। সেই সকল গল্প সংগ্রহ করিলে একথানি বৃহৎ পুস্তক হইতে পারে।

## পূৰ্সূত্ৰ

নেকালের চলন বিল এক প্রকার 'নো-ম্যান্স-ল্যাণ্ড' ছিল। এখন চলন বিল শুকাইয়া গ্রামপ্রন হইয়া আবাদী জমিতে পরিণত হইয়া পোষ মানিয়া ভহ হইয়াছে, দেখানকার অধিবাদীরাও পূর্বতন অরাজক-বৃত্তি ভূলিয়া গিয়াছে। কিন্তু, আমরা যে সময়কার কাহিনী বলিতেছি তখন এমন ছিল না। তখন চলন বিল পোষ মানে নাই। সভ্যসমাজের প্রান্তবর্তী এই অরাজক জলময় ভূপণ্ড তখন হিংল্র ছিল। যে সব মাহ্য এখানে আদিয়া বাদ করিত, কিছু দিনের মধ্যেই তাহারাও হিংল্র হইয়া উঠিত। সমাজবন্ধন বলিয়া এখানে কিছু ছিল না। এখানে একটি ছোট গ্রাম, আবার ত্ই কোশ তফাতে আর-একটি ছোট গ্রাম—আটমাদ জলময়, চারমাদ শুন্ধ। থবার সময়েও অনাবাদী পড়িয়া থাকে, কেবল গ্রামের কাছাকাছি সামান্ত অংশে এক-আঘটা চৈতালির ক্ষল ফলে। চায়-করা সভ্যতার প্রথম ধাপ, তবু চাষ করিলে লোকে কেন যে চাষা বলে বুরিতে পারি না।

বিলের মধ্যে ছড়ানো গ্রামগুলিতে সংযোগিতার পরিবর্তে প্রতিষোগিতা ছিল, প্রত্যেক গ্রাম অপর গ্রামের শক্ত। এক দিকে তাহাদের বিরোধ বিলের আনিশ্চিত স্বভাবের দঙ্গে, আর এক দিকে বিরোধ ভিন্ন গ্রামনানী মান্ত্রের নিশ্চিত শক্ততার দঙ্গে, এই ভাবে ছইদিকের প্রতিকূলতার মান্ত্রের স্বভাব ছুম্থো ধারওয়ালা তলোয়াবের মতো শানিত ও উজ্জ্ল হইয়া উঠিয়াছিল। সামাত্র একটু উপলক্ষ্য পাইলেই অন্তরের হিংপ্রভাব নথেদন্তে, চোথে মৃধ্যে প্রোজ্জ্ল ভাস্বরতার আত্মপ্রকাশ করিয়া বদিত।

সেকালের চলন বিল বাসধোগ্য আর্থামের স্থান ছিল না। তবে লোকে কেন আসিত ? কাহারা এখানে আসিত ? শথ করিয়া এমন স্থানে কেহ আসিত না। নানা কারণে সমাজ হইতে তাড়া-থাওয়। লোকেরা এথানে আদিয়া বাস করিত। কেহ বা সামাজিক অত্যাচারের ফলে, কেহ বা সামাজিক শাসনের ভয়ে, কেহ বা রাজদণ্ডের ভয়ে চলন বিলের আশ্রয় গ্রহণ করিত। যাহারা আসিত, পূর্বসত্তে একটা বিছেব বা অসন্তোষ বহন করিয়া আনিত, আর তারপরে বিলের অনৈস্গিক অসামাজিক আবহাওয়ায় পূর্বতন অসন্তোষ ও বিছেবের বীজ অঙ্কুরিত, প্রবিত হইয়া প্রত্যেকে এক-একটি ছোটখাটো সামাজিক কালাপাহাড়ে পরিণত হইত। এইভাবে চলন বিলের কালো জল ও কালো মাটি অসণ্য কালাপাহাড়ে ভরিয়া গিয়াছিল। চলন বিল ভালো মায়ুবের স্থান নয়।

ছোট ধুলোড়িতে ভাকু রায় নামে একঘর জোতদার বাস করিত। সে নিজেকে জোতদার বলিত বটে, কিন্তু আদলে তার ব্যবসা ছিল ভাকাতি। ভাকাতে নিজেকে ভাকাত বলিয়া পরিচয় দেয় না; নিজেকে জোভদার বলে, রাজা বলে, সমাট বলে, আজকাল ভিক্টের বলিতেও শুক্ত করিয়াছে। কেবল অপরেই তাহাকে ভাকাত বলে—তাহাও আবার আড়ালে।

ডাকু রায়ের পূর্বেডিহাস আমারা একথানি পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া। দিলাম।

"ভীম ওঝা সম্রাট বল্লালদেনের পুরোহিত ছিলেন। গৌড় নগরের নিকট কালিয়া গ্রামে তাঁহার বসতি ছিল। বল্লালের হডিংকা সংশ্রব ঘটলে তিনি কালিয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া বর্তমান পাবনা জেলার পুর্বদক্ষিণ অংশে ছাতক নামক গ্রামে বসতি করিয়াছিলেন। তাঁহার সন্থানেরা কালিয়াইগোষ্ঠা নামে খ্যাত। তিনি যথন পূর্বকে বাড়ি করিয়াছিলেন, তথন পূর্বকে আর কোন শ্রোত্রেয় ব্রাহ্মণ ছিল না। এজন্ম তহংশীয়েরা বাঙাল ওঝা নামে পরিচিত হুইতেন। ভীমের পৌত্র অনন্তরাম বাঙাল ওঝা রাজা লক্ষণদেনের গুর্ফা ছিলেন। তিনি সিল্লর ও শাঁধিনী এই তুই পরগনা নিম্বরুরকে গুরুদক্ষিণা পাইয়া বছসংখ্যক বারেক্স ব্রাহ্মণ এই স্থানে স্থাপন করিয়া ছিলেন। তদ্বংশীয়দের তুল্য পুরাতন জমিদার বাংলাদেশে আর দেখা যায় নাঁ। পাঠান চলন—৩

রাজ্যারন্তে ইহারা রায় উপাধি ধারণ করিয়া ছিলেন। গৌড বাদশাহদিগের সময়ে বদস্ত রায় আট পরগনার রাজ। হইয়াছিলেন; ইহারা কুলীন ব্রার্মণ এবং সমুদ্ধ রাজা ছিলেন। মুদলমান রাজধানী হইতে বছদ্রে থাকায় আপন চম্বরে তাঁহাদের স্বাধীন রাজার ন্তায় দর্ব বিষয়ে প্রাধান্ত ছিল। বদস্ত রায়ের পুত্র রাজীর রায়, গয়াতীর্থ হইতে প্রত্যাগমন কালে রাচ দেশ হইতে শিবচন্দ্র চট্টোপাধায় নামক একজন রাটায় কুলীন ব্রাহ্মণকে তাঁহার মাতা ও ভিনিনী বামা হন্দরী ছিল। রাজা দেই শিবচন্দ্রের 'চট্টোপাধায়' উপাধি স্থলে 'মৈত্র' উপাধি করিলেন। তাঁহার ছই ভিগিনীকে স্বয়ং বিবাহ করিলেন। দেই প্রিচয়ে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণরে বিবাহ করিলেন। সেই প্রিচয়ে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণরে বিবাহ করিলেন। তাঁহার ছই ভানিতেন বাবাহ দিলেন এবং তাঁহাকে একটি গ্রাম ভালুক করিয়া দিলেন। তাঁহারই মন্তানেরা শিবপুরের মৈত্র নামে থ্যাত। শিবচন্দ্র বারেন্দ্র প্রান্ধনের পরিচয় করিলেন না। ভজ্জন্ত ঘটকগণ ও ভিট্রণ বিজ্ঞপ করিয়া করিতা বাধিয়াছিল—

ঘটকের কবিতা—

'থাটোথোটো ঠাকুরটি গলায় কন্তাক মালা, গাঁইগোত কিছু নাই, রাজীব রায়ের শালা।'

## ভট কবিতা--

'গন্ধাপারের মৈত্র ঠাকুর, গলায় কন্তাক্ষ মালা। পরিচয় মধ্যে কেবল রাজীব রায়ের শালা।'

"শিবচন্দ্রের নিবাহ্দমান অনেকে আপত্তি করায় রাজীব রায় কহিলেন, কাশ্রুপ গোত্র কুলীন ব্রান্ধণ রাড়ী হইলেই চাটুজ্জে হয়, বারেক্স হইলেই মৈত্র হয়। শিবচক্রকে বারেক্স করা হইল, তথন ইহার মৈত্র উপাধি হওয়াই উচিত। তাঁহার কথায়ু ফ্টিক দন্ত নামক একটি কায়স্থ কর্মচারী কহিল—মহারাজের এ হরুম সাফ বোধ হয় না। রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, আমি সাফ করিতে পারি না, তুমি ধোবা হইয়া সমন্ত সাফ করোঁ। তিনি ফটিককে ধোবার সহ

আহার ব্যবহার করাইয়া ধোবা জান্তিতে অবনত করিলেন। তদুষ্টে ভয় পাইয়া আর কেহ কোন আপত্তি করিল না।"

জাতিচ্যুত ফটিক দত্তের পক্ষে জন্মগ্রাম অসহ হইয়া উঠিল। গ্রাম ত্যাগের সে হযোগ খুঁজিতে লাগিল—রাজার বিনা ছকুমে গ্রামত্যাগ করা সহজ নয়। একবার রাজীব রায় ব্রহ্মপুত্রে ঘোগসানের জক্ত গেলে ফটিক স্ত্রীপুত্র লইয়া গ্রাম ত্যাগ করিল এবং চলন বিলে আদিয়া আশ্রম লইল। সে আজ অনেক শত বংগরের কথা। ফটিকের মৃত্যুর পরে তাহার পুত্র ভাকাতি ব্যবদা ও রায় উপাধি অবলম্বন করিল। কোন ভাকাত না রায় ?

ভাকুরায় এই বংশের সন্তান। চলন বিলের ফুর্দান্তমে **ভাকাতদের মুঁ**গ্যে অন্তম। তাহাকে ব্যবসার স্থায় লোকে ভাকু রা**র বলিত, আসল নার্ম**টা কাহারো মনে ছিল না। ভাকুরায়ের কন্তা বলিয়া কুসমির পরিচয়।

মান্ত্য যতই কঠিন হোক না কেন যে বিধাতা তাহার প্রক্লাভিকে গড়েন, তিনি কোথাও একটুখানি কোমল স্থান রাখিয়া দেন। মান্ত্যের অদুষ্ট লইয়া কেন তিনি এমন করেন, তাহা কেবল তিনিই বলিতে পারেন। কছেপ্রেক পিঠের আবরণটা কঠিন কিন্তু পেটের তলাটা কোমল, সেইখানেই তাহার মর্ম। হুর্প্য ডাকু রায়ের মর্মস্থান কুদ্মি। ইটের পালা তৈরি করাই যদি বিধাতার উদ্দেশ্য হইত তবে সব পোড়াইয়া কেবল ঝামা করিলেই চলিত, কিন্তু তিনি চান অট্রালিকা গড়িতে, তাই শক্ত ইটের মাঝখানে একটু করিয়া নরম পলাহার দিয়া দেন! নরম না হইলে ঠিনকে আটিয়া রাখা যায় না। একা কঠিন বড়ই অসহায়।

ধুলোউড়ি গ্রামে মাধব পাল নামে এক গৃহস্থ ছিল। তাহার সাংসারিক অবস্থা বিশেষ সচ্ছল ছিল না। দেকালের স্বচেয়ে বড় ব্যবসা ডাকাতিতে সে তেমন কৃতিত্ব লাভ করিতে পারে নাই, কাজেই সামাঞ্চ জোতজমি ও চাষবাস লইয়াই তাহাকে সম্ভট থাকিতে হইয়াছিল। আনেক কাল আগে মাধব পালের এক পূর্বপুরুষ অন্তন্ত ইইতে চলন বিলে আগে। দেকালে অদৃষ্টের কানমলা না থাইলে কেই বড় চলন বিল অঞ্চল বাস করিত না। মাধব পালের পূর্বপুরুষ যে কারণে স্থাম ছাড়িয়া চলন বিলে আদে তাহা বলিডেছি।

"র**জি। দেবীদান দিতী**য় কালাপাহাড়ের সমকালবতী লোক। গৌড়ের বাদশাহের ক্রোধভাজন হইয়াছিলেন। কি জক্ত সেই আকোশ হইয়াছিল, তথিয়ে নানাপ্রকার কল্লিত গল আছে, তাহা উদ্ধৃত করা নিস্তায়েজন। বাদশাহ উমক নামক সেনাপতির অধীনে একদল সেনা ছাতক (রাজা দেবীদাসের রাজধানী) আক্রমণ জন্ত পাঠাইয়া ছিলেন এবং তংপ্রতি আদেশ করিয়াছিলেন যে, আঠার পুত্র সহ রাজা দেবীলাসের মাথা কাটিয়া আনিও এবং ভাহাদের রমণীগণকে দাসীরূপে বিক্রয় করিও; কিন্তু যদি কেহ ্মুসলমান হয়, তবে তাহাকে সসমানে রক্ষা করিও এবং তাহাকে আয়মা দিও। ীরাজার জ্যেষ্টপুত্র কার্তিক রায় তিন দিন নগর রক্ষা করিয়া যুদ্ধে নিহত হইলে ) ্রিক ছাতক দথল করিলেন। রাজপরিবারগণ বিষপানে জীবন শেষ করিল। রাজপুত্রদের মধ্যে ঠাকুর কেশবনাথ রায় ও ঠাকুর কাশীনাথ রায় মুদলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া ছিলেন। তাঁহাদের সন্তান পাবনা জেলার আমিনপুরের মিঞা এবং ঢাকা জেলার এলাচিপুরের মিঞা। রাজভক্ত ভোলা নাপিত, নিজের তিন পুত্রকে রাজপুত্র বলিয়া বন্দী করিয়া, তিনজন রাজকুমারে ে নিজ পুত্র বলিয়া রক্ষা করিয়াছিল। তাঁহাদের নাম ঠাকুর কালিদাদ, ঠাকু তণ্ডীদাদ ও ঠাকুর নরোত্তম। বর্তমান সমন্ত কালিয়াই-গোষ্ঠাই এই তিনজনের সন্তান। **এই कन्न हेरामिगरक नाशिया का**नियार वरन।"

কিছুকাল পরে নবাবের ক্রোধ উপশমিত হইলে বা অন্য যে কারণেই হোক ঠাকুর কালিদাস প্রভৃতি পৈত্রিক সম্পত্তির অনেকটা অংশ পুনরায় পাইলেন। তথন তাঁহারা রক্ষাকর্তা ভোলা নাপিতকে সম্মান ও আদা প্রদর্শনের ইচ্ছায় একথানা গ্রাম লাথেরাজ করিয়া দিলেন। ভোলার অবস্থা সচ্ছল হইল। বয়ঃপ্রাপ্ত রাজপুত্রদের প্রতি দে স্ত্রদ্ধ স্নেহের ভাব পোষণ করিত। কিছ অক্সান্ত অনেক গুণের মতো ক্রন্তকভাও বংশগত গুণ নয়। ভোলার মৃত্যুর পরে তাহার প্রগণের সহিত কালিদাস প্রভৃতির পুত্রগণের বিবাদ বাধিতে লাগিল। ভোলার পুত্রগণ ভাবে যে তাহারা ঘথেই অনুগ্রহ পাইতেছেন। কালিদাসের পুত্র ভাবে যে যথেইর অতিরিক্ত অনুগ্রহ তিনি দেখাইতেছেন। এ রকম ক্ষেত্রে মিলনের সন্তাবনা কোথায় ? কতজ্ঞতা নদীলোতের মতো, তুইক্লের বন্ধনে তাহার হিতি; আবার এক কুল ভাঙনেই অন্তর্গরের মন চরু পড়িয়া শুকাইয়া কঠিন হইয়া ওঠে। কতজ্ঞতার দেনাপাওনা লইয়া শংদারে যত বিরোধ ও ভান্ধি দেখা দেখা নেয় — এমন অন্ত কারণে, বড় নয়।

অবশেষে ভোলার ছই পুত্রের একজন অভিমানে পূর্বদেশে চলিয়া গৈল, অগ্রজন চলন বিলে আসিয়া বাস স্থাপন করিল। কিন্তু ভাহার সাংসারিক অবস্থার উন্নতি ঘটিল না। সামাগ্য রক্ষের ক্ষেত্রখামারের কাজ লইয়াই সে সন্তুট গাকিল। মাধব পাল এই বংশের সন্তান, তাহার পুত্র মোহনকে আমরাহু লিচুতলার দেখিতে পাইয়াছি।

দর্পনারায়ণ একদিন শিশুপুত্র দীপ্তিনারায়ণকে, পুরাতন ভ্তা মৃকুন্দ ও ছুই
চারিজন বিশ্বত অন্তচরকে লইয়া জোড়াদীঘি তাাগ করিল। গুলোউড়ির
কুঠির সন্ধান কেমন করিয়া সে পাইল গলিতে পারি না—কিন্ত চলন বিল অঞ্চল
তাহার অপরিচত নয়। সে ইতিপূর্বে অনেকবার পাথি শিকারের উদ্দেশ্তে
চলন বিলে আদিয়াছে; তাহা ছাড়া চৌধুনীদের জমিদারির কোন কোন
অংশ চলন বিলের সীমানাভুক্ত; জমিদারি দেখিবার জন্মও এইপথে তাহাকে
বাতায়াত করিতে হইয়াছে। খ্ব সন্তবত এই পরিত্যক্ত স্বৃহ্ৎ কুঠিটাকে
সেই সময়ে দেখিয়া থাকিবে।

দর্পনারায়ণ জোড়ালীঘি হৃইতে জলপথে যাত্রা শুক্ত ক্রিয়াছিল, নৌকা প্রদিন কুঠির ঘাটে আসিয়া লাগিল। দর্পনারায়ণ কুঠিতে প্রবেশ করিয়া কুঠি অধিকার করিয়া লইল। ইহাতে গ্রামের লোক বা তাহার অন্নচরগণকেহই বিশিত হইল না, কারণ তথন 'জোর যার মূল্ক তার' নীতি মানিয়া দকলে চলিত।

্ধুলোউড়ির কুঠি একটা বিরাট ব্যাপার। অস্তত ি চার বিঘা জনি জুড়িয়া এই বৃহদায়তন শিথিল-বিক্যাস প্রানাদ। চানিক উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত, একদিকে ছোট একটি বিড়কি—সম্বাধে প্রকাণ্ড সিংহলার। কুঠির কোন অংশ একভানা, কোন অংশ দোভানা, উচ্চতন অংশ ভেতালা, আবার মাটির নীচে পর পর ছটি ভালা; কি প্রয়োজনে কে যে কবে এই প্রামাদ নির্মাণ করিয়াছিল আজ সকলে ভূলিয়া গিয়াছে— তবে মাটি লিবকার তিন ভালা ও মাটির নীচেকার ছটি ভালা দেখিয়া মনে হয় যে বোধ বা কেহ একই সঙ্গে অর্গের সোপান ও নরকের সোপান গড়িতে আরম্ভ করিয়া বা দিয়াছে— হয়তো হঠাব ভাহার মনে চৈতত্যের বিত্যুং খেলিয়া গিয়াছিল বর্গ ও নরক নির্মাণ বা উচ্চে নয়—আর কোথাও! তাই অসমাপ্ত প্রয়াস একটা প্রকাণ্ড নির্মাণ্ড ।

কৃঠির ভিতর ঘূইখণ্ড বাগান। তাহা ছাড়া প্রাচীরবেষ্টিত জনেকটা জমি
ভাঙা ইটের টুকরো, আগাছা এবং দাপ-শৃকরের আবাদ হইয়া পর্যা আছে।
দর্পনারায়ণ আদিবার আগে গাঁরের লোক কৃঠিতে বড় চুকিত না থান কেহ
কেহ সাহদ করিয়া চুকিয়া থাকে। এই কুঠির ইতিহাদ ভালে ভাহার।
বলে যে পাঁণুরাজা বাদ করিবার জন্ম ইহা তৈয়ারি করিয়াছিলেন, কেহ বলে
ইহা নীলন্দ্রজ রাজার বাগানবাড়ি, আবার কেহ কেহ বা হাতের আঙ্লে একটা
অজ্ঞেরতার মূলা প্রদর্শন করিয়া বলে, কে জানে! কিংবা, কি জানি! কিংবা,
শুসব কথায় আমার দরকারটা কি! মোটের উপরে এই কুঠিটাকে ভাহার।
চিরকাল এমনই পরিত্যক্ত দেখিয়া আদিতেছে। এতদিনে দর্শনারায়ণের
প্রতি গ্রামবাদীদের শ্রন্ধা বাড়িয়া গেল! মে-লোক এই কুঠিতে আদিয়া বাদ
করিতে পারে সে বড় কম লোঁক নয়।

সন্ধানিত্যক্ত অট্টালিকা সভায়ত মানবদেহের মতো, প্রোতাঝা তথনো
তাহার আশেপাশে ঘ্রিয়া বেড়ায়। কিন্ত ফণীর্যকালের অট্টালিকা হইতে
ভীবনের শেষ চিহ্নটুকুও যেন বিগত, এমনকি সে যেন প্রেতাঝার দাবিরও
বাহিরে। সভায়ত মানবদেহে জীবনটাকে ফিরিয়া পাইবার একটা ব্যাকুলভা
থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্ত যে-দেহ বহুকাল প্রাণহীন, ভতীতের প্রতি
তাহার আকুলতা আদিবে কোথা হইতে? সে হয়তো গেলন গোপনে
ভবিশ্বতের জন্ম লালায়িত হইয়া ওঠে। ধুলোউড়ির কুঠি প্রনারায়ণের
আশ্রয়ন্থল হইয়া নৃতন করিয়া ইতিহাসের ভূমিকা রচনা করিয়া নিল।

বিলের ঠিক প্রান্তেই এই প্রাচীন শুল্র প্রাাদ জলের উপন বু কিয়া পার্ট্রিয়া নিশ্চল বিদিয়া আছে—সম্পূথে দিগন্ত-বিন্তৃত বিলের একটানা কালো জল ; বর্ধার বিলের জল ফাপিতে ফাপিতে কুঠির ভূগভন্তিত কক্ষগুলিতে গিয়া চুকিয়া পড়ে, গ্রীমকালে জলের দীমা কুঠি হইতে অনেকটা দরিয়া যায়, আবার বর্ধার প্রারত্তে বিলের জল বাড়িয়া কুঠির দীমানায় পারে পায়ে প্রবেশ করিতে থাকে। বিল্ ব কুঠি হই প্রতিঘন্তী মনের মতো পরস্পরের দিকে কটাক্ষ করিয়া ব্রিট্রিট্রা আছে, একম্ইর্ত অসতর্ক হইলে দর্বনাশ। বিল ও কুঠি পৌরাণিক কালের গজ-কচ্ছপের মতো ঘন্দালিগনে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া আছে, নড়িতে পারে না; মরিতে পারে না, পরস্পরকে ছাড়িতে পারে না। বর্ধাকালে কচ্ছপের প্রতাপে কুঠি আকঠ মর্ম হইয়া যায়, গ্রীমকালে ক্ষের প্রতাপে বিল অনেক দ্র দরিয়া যাইতে বাধ্য হয়! এমনি করিয়া ক গু কাল চলিতেছে—আরপ্র কতকাল চলিতে পারিত! এমন সময়ে গকড়ের আবির্ভাবে বিল ও কুঠি ঘুই-ই সচকিত হইয়া উঠিল।

কোম্পানির ফাটক হইতে থালাস পাইবার পরে দর্পনারায়ণের জীবনে একটি মাত্র উদ্দেশ্য রহিল রক্তনহের জমিদার পরস্থপ রায়কে উচিত শিক্ষা দিতে হইবে। তাহার বিশ্বাস এই যে, তাহার অপমান, সম্পত্তিনাশ প্রভৃতির মৃলে রহিয়াছে পুরস্কপ রায়। কিন্তু ফাটক হইতে বাহির হইয়া দর্পনারায়ণ দেখিতে পাইল বে প্রতিশোধ লইবার পথ সন্ধীর্ণ হইয়া আদিয়াছে, তাহার বিষয়-সম্পত্তি নই হইবার সন্ধে লক্ষে তাহার প্রতিশোধ লইবার ক্ষমতা অন্তর্হিত হইয়াছে, অন্তর্হীন খোদ্ধার মতো দে রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান অথচ তাহার প্রতিহন্দীর অন্তর্বলে লেশমাত্র ন্যনতা ঘটে নাই।

• যতদিন বন্মালা জীবিত ছিল তাহার সিদ্ধ হতের স্পর্শে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা অনেকটা মৃত্ ছিল। এমন সময়ে বন্মালা গত হইল। মৃত্র বাক্যে সান্ধনা দিবার কোন লোক আর রহিল না। তাহাড়া বন্মালার অকালমূত্যুর জ্বাপ্ত দর্পনারায়ণ পরস্তপ রায়কে দায়ী করিয়া বিদিল। তাহার মনে হইল, আজু আমার বিষয়সম্পত্তি পূর্ববং থাকিলে বন্মালাকে খাইতে দিব কেন ? আজু যে ধর্থেই চিকিংসা করিতে পারিলাম না, অর্থাভাবে তাহার কারণ নয় ? অর্থাভাবের কারণ কি পরস্থপ নয় ? পরস্তপের উপরে তাহার বিদেব দাবানকের আকার ধারণ করে। সে এমন একটা গোলকধাধার মধ্যে পড়িয়াছে, দেখানকার প্রভাকেটি পথই ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ডই এক পরস্তপ রায়ের কাছে লইয়া গিয়া ফেলে! পরস্তপের স্মৃতি আগুনের বেড়াজালের মতো তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল, পালাইবার পথ নাই, নিভাইবার উপায় নাই; এ কি জালা!

পরস্কপকে দণ্ড দিবার পূর্বে তাহার মৃত্যু হইবে না, এই বিশ্বাস দর্পনারায়ণের মনে দৃচবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল—এই দণ্ডবিধানকে প্রকৃতির একটা অলজ্ব্য নিয়ম বলিয়া দে ধারণা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু নিজের উপায়ের ক্ষীণতা এবং পরস্কপের প্রবল প্রতাপ দেখিয়া এক-একবার তাহার মনে হইত বোধকরি এ জন্মে আর প্রতিশোধ লওয়া ঘটিয়া উঠিবে না। একবার এইরকম নৈরাশ্রের সমঙ্গে তাহার মনে হইল—আমাক জীবনে ধদি না ঘটিয়া ওঠে, তবে তো দান্তিরায়ণ রহিল। ুদে পিতার অপমানের প্রতিশোধ লইবে। এই নৃতন উপায়াল চোধে পড়িবার পর হইতে তাহার মন অনেকটা

স্থালক্ষ্ব হইয়া আদিল। কিন্তু তথন আর এক নৃতন কর্তব্য দেখা দিল— দীপ্তিনারায়ণকে ধীরে ধীরে প্রতিশোধ-গ্রহণেক্ষায় দীক্ষিত করিয়া তুলিতে স্টবে।

এইরকম সময়ে দর্পনারায়ণ জোড়াদীঘি ত্যাগ করিতে বাধ্য হুইল।
পৃথিবীতে এত স্থান থাকিতে কেন যে স্কেচলন বিলে আদিয়া বাদ করিল
তাহার ইন্দিত পূর্বে দিয়াছি, কিন্তু আরও একটা কারণ আছে জোড়াদীঘি

ও রক্তদহের মাঝখানে চলন বিলের অবস্থিতি। এখানে আদিয়া দর্পনারায়ণের
মনে হইল প্রতিশোধ গ্রহণের পথে এক ধাপ সে অগ্রসর হইতে পারিয়াছে।
জোড়দীঘি হইতে চলন বিল এক ধাপ, আর-এক ধাপ অগ্রসর হইলেই রক্তদহু!
এইকথা চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ দে একপ্রকার উল্লাদ অন্থভব করিত,
ডাক দিত—দীপ্তি!

দীপ্তিনারায়ণ বলিত, কি বাবা ?

দর্পনারায়ণ বলিত, চল্ বেড়িয়ে আদি, এই বলিয়া শিশুপুত্রের হাত ধরিয়া?

পে মাঠের মধ্যে বাহির হইয়া পড়িত। পিতাপুত্রের মধ্যে আলোচনার একটিই

মাত্র বিষয় ছিল, জোড়াদীঘির চৌধুরীদের কাহিনী। দর্পনারায়ণ স্থির
করিয়াছিল যে তাহার মনের প্রতিশোধ গ্রহণের বিষ দীপ্রিনারায়ণের চিত্তে

সঞ্চারিত করিয়া দিবে। দেই উদ্দেশ্যেই জোড়াদীঘির কাহিনীর পটভূমিতে

দে শিশুপুত্রকে মাহুষ করিয়া তুলিতেছিল। কিন্তু তাহারা কোড়াদীঘির
চৌধুরী এ তথ্য সে কথনো পুত্রকে বলে নাই; ইচ্ছা ছিল পুত্র বয়ংপ্রাপ্ত হইলে

যথাসময়ে এই তথ্য প্রকাশ করিবে। মুকুল্ল প্রভৃতিকেও এই সংবাদ প্রকাশ
করিতে সে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়া দিয়াছিল। তাহার আরও ইছা ছিল

ছিল যে দীপ্তি একটু বড় হইলেই তাহাকে ঘোড়ায় চড়া, লাঠি থেলা বন্দুক্ল
চালনা প্রভৃতি বিছা শিক্ষা দিবে, প্রতিশোধ গ্রহণের জন্ত এসব অত্যাবশ্রকণ!

কিন্তু কবে যে দীপ্রিনারায়ণ বড় হইবে? এক-একদিন সে ক্ষুক্রায় মানবকটির

দিকে তাকাইয়া স্তর্ভ হইয়া রহিত।

তাহার গাম্ভীর্য দেখিয়া পুত্র শুধাইত, বাবা কী আবছ ?

পিতা বলিত, ভাবছি কবে তুই বড় হবি ?
পুত্ৰ বলিত, এই তো বড় হয়েছি।
পিতা বলিত, আরও বড়।
পুত্ৰ পুনরায় ভ্রধাইত, ভোমার মতো বড় ?
পিতা মাথা নাড়িয়া জানাইত—হাঁ।

পুত্র গঞ্জীরভাবে বলিত,— তোমার মতো হলেই তোমার মতো বড় হব।
ভানিয়া পিতা হায়িয়া উঠিত, পিতার হাদি দেখিয়া পুত্র হাদিতে থাকিত।
দর্পনারায়ণ ব্ঝিতে পারিত না ধে মানবশিন্তর বাড় এত ধীরে কেন ?
আরও কতকাল যে তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে ? দীপিনারায়ণ
বয়:প্রাপ্ত হওয়া অবধি কি সে জীবিত থাকিবে ? সে নিশ্চয় জানিত এমন
শিক্ষা সে দীপ্তিকে দিয়া ঘাইবে ঘাহাতে একদিন না একদিন পিতার অভিপ্রেত
প্রতিশোধ গ্রহণ মে অবশ্রই করিবে! কিন্তু তথানি মনে হইত সেদিন হয়তো
সে জীবিত থাকিবে না! আর ঘদিই বা জীবিত থাকে—তাহাতেই বা কি ?
অথনো তো সে দিন বহু দূরবতী! মধ্যবতীকালীন এই পর্বটা তাহাকে কি
নির্মার মতো কাটাইতে হইবে ? একটা প্রতিদ্বদ্দী পাইলে লড়িবার অভ্যাসটা
সে সজীব রাবিত। মানব প্রতিদ্বদ্দী মেনে বটে কিন্তু তাহার সঙ্গে জনবল,
ধনবল আবশ্রক। দর্পনারায়ণের হুইয়েরই অভাব। সে ভাবিত এমন কোন
প্রতিদ্বদ্দী কি নাই—যাহার সঙ্গে দ্বন্মুদ্ধে নামিতে হইলে ধনবল অত্যাবশ্রক
নয়! জন্মমল দর্পনারায়ণের চিত্ত ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া
উঠিত।

প্রকৃতি মান্ত্যের শক্র না মিত্র, প্রতিযোগী না সহযোগী—এই চিস্তা মান্ত্রকে আদিম কাল হইতে ভারিওঁ করিয়া রাখিয়াছে। অসহায় মান্ত্র যে-জগতে 6

জন্মলাভ•করিয়াছিল দে-জগতে জলবায়, ঝড়ঝঞ্চা, বৃষ্টিবজ্ঞ, গাঁভীর অরপ্য ও ছন্তর পারাবার মাহ্যের চোথে শত্রুবং প্রতিভাত হইয়াছিল, মাহ্যুর্থ নিজেকে প্রকৃতির ক্রীড়নক ও ক্রীতদাস বলিয়াই ধরিয়া লইয়াছিল। জগতের শক্তিপুরের সম্থে নিজেকে নিতান্ত নগণ্য বোধ করিয়াই দে আদিম জগতের ক্রমনা করিয়াছিল। প্রকৃতিকে সে দেবতা করিয়া তুলিয়াছিল, ে দেবতা কর্মা ক্রিয়াছিল। প্রকৃতিকে সে দেবতা করিয়া তুলিয়াছিল, ে দেবতা কর্ম মাহবের দ্যামায়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তিগুলির সহিত সে ক্রের সমবেদনার যোগ ছিল না, তাই হুব করিয়া, গুতি করিয়া, উদাক্ত ছলে প্রশংসা করিয়া ক্রের প্রসাদ আদায় করাকেই সে ধর্ম মনে করিত, ক্রন্তের কঠোর শাসন, হুইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় মনে করিত।

আদিম বৈদিক শ্বিগণ কি অসহায় দৃষ্টি লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জ্ঞানের ক্ষুদ্র দীপটির চতুর্দিকে কি রহস্তের, কি ছুজ্ঞের্যুতার তরঙ্গলীলা নিরস্তর উঠিত পড়িত! সেই স্প্রাচীন ব্রহ্মারতের আকাশ ঘেদিন পুঞ্জ পুঞ্জ নীরদমালায় আচ্ছন্ন হইয়া যাইত, দৈত্যের পেশীন্তরসম মেঘরাশির ছারা উদ্যাতিনী আকাশ ভূমিতে যখন বজ্সনাথ বিছাৎ-চকিত চমক বিন্তার করিতে গাঁকিত, প্রবল প্রভঞ্জনে যখন আদিম বনস্পতি ধৃল লুই তিশির হইয়া ছায় হায় হাহাকার ধ্বনি তুলিত, করকাসম্পাতী বৃষ্টিরারা যখন শ্বানের ছবল কুটিরের বুলিড নাড়া দিয়া অপ্যারিত ছাদনীর অবকাশ-পথে বাহ্রের প্রলম্বালাকে উদ্যাতিত করিয়া দিত, তথন তাঁহারা যুক্তকরে, হুরুহু ছুর্বোধ্য ভাষায় জন্মযাত্রানির্গত মঘবানের ন্তব্যান করিতেন। সেই প্রাক্ত শিশুদের চোথে সেই প্রলম্বতির এক মহতী শক্তির, এক ছর্জ্য দেবতার লীলাথেলা বলিয়া প্রতিভাত হইত! তথন জগংটারই শৈশব ছিল, অত্যন্ত প্রাক্তরণ শিশু ছিলেন।

শামাদের সেই প্রাচীন পিতামহগণের দহেদির যে-জাতি যুনানীমণ্ডলেই বাস করিত, কি ঘুর্লভ শৈশবই না তাহাদের ছিল! নিন্তক দিপ্রহরে জলস্থল, আকাশ ও পৃথিবী যথন দ্রাকারস-সম্জ্জল স্থিকিরণে নিশেষে পরিপ্লাবিত ভ্ইয়া নেশায় নিশ্চল, স্বানীল সিন্ধুতে যথন উর্মিল বলিচিহুটিও নাই, নিংশকা যথন রী রী করিতেছে, দ্রবর্তী ঝরনার ঝকার যথন শুক্ষতার রক্তের কল্লোলের নতে। পিরিশ্রুত, তথন, দেই আত্মলীন দ্বিপ্রহেরর বনভূমিতে বনদেবতা Pan আবিভূতি হইতেন, হতভাগ্য শিকারী বা কাষ্টায়েয়ী তাঁহার অভাবিত দর্শনে ভীত চকিত হইয়া, punic-গ্রন্থ হইয়া মৃছিত হইত। সমুদ্রচারী নাবিকের তরণী কোন অজ্ঞাত দ্বীপের সন্নিকটে আসিয়া গিরিশিথর হইতে প্রস্তর্থও থিসিয়া পড়িতে দেখিলে কল্লনা করিত Cyclops নামক দানবে পাথর নিকেপ করিতেছে।

আমাদের প্রাচীন কবিগণ রজতগুল কৈলাদ-শিখরকে রজতগিরিদল্লিভ ধুর্জটি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু দেই কৈলাদে যথন ঝঞ্চা-উৎক্ষিপ্ত ্তুষাররাশির গুল্ল পতাকা বিতারিত করিয়া দেয়, মুভ্যূত তুষারস্তুপের স্থালননিনাদে ধরিত্রীর বনিয়াদ অবধি প্রকম্পিত হইয়া উঠিতে থাকে. তথন . ধুর্জটির প্রলয়তাপর স্থাচিত হয়! কালী ও গৌরী তুজনেই আছা প্রকৃতি, কিন্তু প্রকৃতির কি পৃথক রূপ তুই মৃতিতে স্থচিত। মাত্র্য যে জগতে 🥆 জিমমাছিল তথন প্রকৃতি ছিল তাহার শত্রু, তাহার প্রতিযোগী! তারপরে মাত্র্য প্রকৃতিকে মিত্র ওঁ সহযোগীরপে লাভ করিল। সে জগং কালিদাস, ওয়ার্ছসওমার্থ, রবীন্দ্রনাথের কবিজগং। তারপরে এখন প্রকৃতি মানুষের শত্রুও নয়, মিঁত্রও নয়, সহযোগীও নয়, প্রতিযোগীও নয়, প্রকৃতি এথন জড় পদার্থে পরিণত। বৈজ্ঞানিকরণ প্রকৃতিকে অমোঘ নিয়মের নারপাশে বাঁছিল আনিয়া মামুষের প্রাঙ্গণের পার্ষে ফেলিয়া দিয়াছেন—বলিতেছেন মেঘ 💌 😇 বঁটে, কিন্তু মেঘদূত নাই, কারণ "ধুমজ্যোতিদলিলমক্তাং সন্ধিপাতঃ ক মেঘঃ"! প্রকৃতি এখন আর মানববিদ্বেষী Caliban বা মানবনির্ভর Ariel কিছুই নয়—এখন প্রকৃতি কতকগুলি নিয়মের সমষ্টিমাত। প্রাচীন কালের বৃদ্ধও শিশু ছিল, ্বর্তমানের শিশুও বৃদ্ধ ৷ জগতের শৈশ্ব অপসারিত হইবার সঙ্গেই মাতুষের নোন্দ্র্বন্তির সতা জগংও অপস্ত ৷ মাত্রুষ আজ কি অসীম দরিত্র, কি শোচনীয় কুপার পাত্র।

কিন্তু জগতের শৈশব তো একেবারে সাকুলো যায় না, কোন কোন দেশে,

কোন কোনু সমাজে কোন কোন ব্যক্তিবিশেষের চিত্তে শৈশবের সেই পূর্বরাপ এখনো বিশ্বত দ্রাক্ষাপ্তক্তটির মতো বিরাজমান, তাহারা, একালের হাইলেও তাহাদের মনের বয়দ দেকালের। শিকিমের শিল্পীগণ এখনও কাঞ্চনজ্জার ভ্রমানক মূর্তি কল্পনা করিয়া ভীষণদর্শন পুতৃল পড়িয়া থাকে। কোন কোনুকবি বিজ্ঞানপ্রভাবিত হইয়াও তুর্লভ মূহুর্তে জগতের শৈশবকে অফুভব করিতে সম্মত হন—রবীক্রনাথ, শেলি, কীট্দ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ সেই দিব্যগোষ্ঠাভুক্ত।

•যে চলন বিল আমাদের কাহিনীর অক্তম নায়ক, সেই ক্ষুদ্র জগতে এখনো জগতের শৈশব বিরাজমান; যে-সময়কার কথা বলিতেছি তথন সেই কালে শৈশব-রদ আরও ঘনীভূত ছিল। এখন দেখানেও বিজ্ঞানের আলো স্তীমারে ও মোটরলক্ষে প্রবেশ করিতে শুরু করিয়াছে। তৎসত্ত্বও এখনো সঙ্কীর্ণায়মান চলন বিলের কোন কোন অঞ্চলে আদিম শৈশব জগং রহিয়া গিয়াছে। এখানকার প্রকৃতি মাহুষের দহযোগী নয়, শত্রু। মাহুষের দঙ্গে, বিলের নিরন্তর প্রতিদ্বিতা চলিতেছে। মাতুষ ও বিল ত্রজনেই অভিজ্ঞ মল্লের মতে। পরস্পারের দিকে নিবন্ধদৃষ্টি হইয়া অপেক্ষা করিতেছে। মাফুষ চাহে বিলকে পোষ মানাইতে, বিল চাহে মাহুষের আদিম প্রবৃত্তিগুলিকে উন্ধাইয়া দিতে, কেহ কাহারো কোট ছাড়িতে রাজি নয়। ফলে একের প্রভাব অন্তের উপরে পড়িতেছে, বিল একটু যদি পোষ মানে, মাত্রুষ এক ধাপ আদিমতার দিকে অগ্রসর হয়; বিল থানিকটা যদি শুকায়, মাহুষ অনেকটা উত্তাল হইয়া ওঠে; বিলে যদি একটা নতন ফদল ফলে, মাসুষের অনেক কালৈর স্নেহজ স্বভাব ধ্বনিয়া পড়িয়া যায়; বিল শুকাইয়া দিয়া হুষ্কৃতির নরকন্ধাল উদ্বাটিত করিয়া দেয়, হতভাগ্য শিকারের কমালখানা মাত্র্য আরও গভীরতের গর্ভে পুঁভিতে শুরু করে; বিল বর্ধাকালে চতুরঙ্গ বাহিনীতে আপনার প্রতাপ উদাম করিয়া দেখায়, মামুষে গ্রীমকালে আপনার শক্তিকে নিরবচ্ছিত্র শুক্ষ পতাকায় দিকে · দি🗪 বিস্তারিত করিয়া দেয়। বিলে তুইটিমাত্র ঋতু, বর্গা ও গ্রীম । শীত গ্রীমের অন্তর্গত।

দর্পনারায়ণের প্রতিদ্বদী ছিল পরস্তপ, কিন্তু আন্ধ্র দৈ প্রতিদ্বদী তাহার

আয়ন্তের বাহিরে। তাই বলিয়া প্রতিদ্বন্ধিতার ভাব তো দর্পনারায়ণের স্বভাব ত্যাগ করিবে না, বরঞ্চ বভদিন মানব প্রতিদ্বন্ধীকে না পাওয়া ঘাইতেছে অপর একটা প্রতিদ্বনী যে তাহার নিতাছই আবশ্যক। আদল ভীমের পরিবর্তে লোহভীমই বা মন্দ কি! প্রতিদ্বনী-সদ্ধানী দর্পনারায়ণের চিত্ত অবশেষে কি হর্জয় চলন বিলের মধ্যে আপনার ধোগ্য প্রতিদ্বনী খু জিয়া পাইল ?

ুধুলোউড়ির লোকেরা দর্পন।বালণকে নিজেদের মধ্যে পাগলা-চৌধুরী বলিয়া উল্লেখ করিত। তাহারা দেখিতে পাইত পাগলা-চৌধুরী শীতকালে ঘোড়ায় চিড়িয়া পারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়ায়। কোন প্রয়োজনে বেড়াইত এমন নয়, ঘুরিয়া বেড়ানোটাই একমাত্র প্রয়োজন। সকাল হইতে সন্ধ্যা। এমন নয়, ঘুরিয়া বেড়ানোটাই একমাত্র প্রয়োজন। সকাল হইতে সন্ধ্যা। এমন নয়, ঘুরিয়া বেড়ানোটাই একমাত্র প্রয়োজন। সকাল হইতে সন্ধ্যা। এমন নয়, ঘুরিয়া বেড়ানোটাই একমাত্র প্রয়োজন। সকাল হইতে সন্ধ্যা। এমন নয়, ঘুরিয়া বিলর জনেকটা জংশ মাঠে পরিণত হয়। আবার গাঁয়ের লোকে দেখিতে পাইত বর্ধার সময়ে পাগলা-চৌধুরী একখানা ছিপ নৌকায় চড়িয়া নিজকেশ ভ্রমণে বাহির হইয়াচে, ব্যাকালে ঘোড়া চল।

ছিপ নৌকাথানা খুব ছোট, জন তুই স্বক্তলে বদিতে প , এই পর্যন্ত। হোট একগানা পাল তুলিয়। দিবার বাবহাও আছে। পানারায়ণ পালের উপর নির্ভর করিয়াই চলাফের। করিত, যে দিকে বাতাদ দেই দিকই তাহার লক্ষ্য। পালথানা তুলিয়া দিয়া হাল ধরিয়া চুপ করিয়া বদিয়া থাকিত—নৌকা ক্ষত গতিতে নলথাগড়ার বন, শাপলার ঝাড় অতিক্রম করিয়া ছুটিত; অনেক সময়ে অত্রক্তি বেলে হাঁদের ঝাঁকের উপরে গিয়া পড়িত, হাঁদগুলি পলাইবার সময় পাইও না, চাপা পড়িতে পড়িতে কোন রক্ষে আত্মরকা করিত, কোনটা বা চাপা পড়িয়া ডুব সাঁতার দিয়া প্রাণে বাঁচিত। গাঁয়ের লোকে দেখিতে পাইত পাগলা চোধুরীর শালতোলা ছোট ছিপ হাঁদের মতো ভাদিয়া ঘাইতে

ষাইতে দুর্বস্থানির সঙ্গে সঙ্গে একটা বকের আকার লাভ করিত, তারপরে আর দেখা যাইত না, দ্রত্বের আবছায়ায় সূব্ একাকার হইয়া যায়। 'দর্মনারায়ণের বাকা শিকারীর হাত হইলেও কখনো পাথ-পাথালি মারিত না, তবে নৌকায় একটা বন্দুক থাকিত বটে।

বর্ধাকালই চলন বিলের প্রকোপের সময়। নিগৃত ত্রভিদন্ধির মতো কালোল নাঠে মাঠে ছড়াইয়া পড়ে, এক গ্রামের সঙ্গে অপর গ্রামের সম্পর্ককে ছিল্ল মাঠে মাঠে ছড়াইয়া পড়ে, এক গ্রামের সঙ্গে অপর গ্রামের সম্পর্ককে ছিল্ল বিরা দেয়, মাহ্য মাহ্য হইতে দ্রে সরিয়া যায়; মানবীল সম্বন্ধের মানকে বিষাক্ত করিয়া তোলে, তথন চলন বিলের সন্থানেরা যে যাহার ছিপ নেকাকা লইয়া দলে দলে বাহির হইয়া পড়ে, বলে—ভাই আবার স্থানিন এল বলে—থোদা আবার ম্য তুলে চাইল, বলে—মা কালী তোমার সন্থানকে ছেড় না মা! সেথানে হিন্দু-ম্সলমান বলিয়া ভেদ নাই, ডাকাত আর ভালোমাহ্য এই হই শ্রেণী। ডাকাতের সময় বর্ধাকাল, বিলের সময় বর্ধাকাল, বিল

শীতকালে যেমন জল সরিয়া যায়, তেমনি ডাকাতের দলও গা ঢাকা দেয়, কেহ কেহ বা কৃষক সাজিয়া একটা ফ্সন ফলাইয়া তুপয়সা ঘরে **আনে,** শনেকেই শীতের সাপের মতো নিভূতে প্রচ্ছন থাকিয়া বর্ষার অপেক্ষা করে। শতকালে গাঁয়ে গাঁয়ে আবার যাতায়াত শুক্ত হল, বর্ষার শক্রর দল শীতের সময়ে বিত্রে পরিণত হয়, বর্ষা আসিতেই তাহানের সম্বন্ধ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে কুথাও তাহারা জানে।

শীতকালে ধান ঘরে ওঠে, অভিনায় ধান মাড়াইয়া গোলা ভরিতে থাকে,
তালির স্তৃপ ঘরের উচ্চতাকে হার মানায়, দকাল হইতে আগাছার ইন্ধনে,
ক্রের রস জাল দিবার ধ্ম পড়িয়া থায়, লুক বালকের দল তাতরসের আশায়
ক্রেণোণাণে ভিড় করে, কর্মবিরত গৃহস্থেরা বেলা তিন প্রহর অবধি রৌজে
কঠি দিয়া বিদিয়া তামাক থাইবার অবকাশে গল্ল করে, সন্ধ্যা বেলার খড়ক্রেণাড়ানো ধোয়া গাঁয়ের মাথায় একটা আন্তরণ টানিয়া দেয়, সেই আন্তরণের

উদ্বেশিক্ষ্যাভারা ও নিমে সন্ধাদীপ জলিয়া ওঠে। শীতকালের প্রত্যুক্টি চিহ্ন গাইস্থ্যের চিহ্ন, মাটির সঙ্গে মাহুষের আুদানপ্রদানের চিহ্ন।

কিন্তু বর্ণার প্রারম্ভে এ সমস্ত পরিবর্তিত হইয়া যায়। কালো জল কালো যবনিকা টানিয়া দেয়; কালো জলের কালো পট আদিম মনোর্ব্তির একটা পটভূমিকা রচনা করে—শস্তুহীন, কেন্তুহীন, গৃহপালিত পশুহীন, গৃহস্তের গৃহহীন দেই নিংশব্দের আদরে একথও আদিম জগৎ স্ট হয়—দেখালৈ মানব কক্তপ্রকৃতির ও বন্ধনহীন প্রবৃত্তির অসহায় ক্রীড়নক একমাত্র! তথন কেবল বিলের নয়, মাহুষের চেহারাতেও পরিবর্তন ঘটিয়া যায়, মাহুষ বিপদ হইতে শাপদের তরে নামিয়া আদে।

## ডাকাতি

আমাদের কাহিনীর স্ত্রপাতের পরে এক বংসর অতিবাহিত হয়ে আবার শীতকাল এসেছে। মোহন অনেকদিন কৃসমির দেখা পার নি। সে কুসমির সন্ধানে ছোট-ধুলোড়িতে তাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল। কিন্তু প্রকাশ্রে গিয়ে দেখা দেবার সাহস তার হল না, তাই সে থিড়কি দরজার কাছে এল। থিড়কি বন্ধ। দরজায় সে গোটা-কয়েক টোকা মারল, মনে ভয় ছিল— পাছে আর কেউ এসে খুলে দেয়, আর ভরসা ছিল যে এইভাবে ইতি- পূর্বেও সে কুসমির সঙ্গে দেখা করেছে, আরও ভরসা ছিল যে, খুব সম্ভব কুসমিও তার সঙ্গে দেখা করবার জন্ম স্থাবাস সন্ধান করছে। মাহবের ভরসার চেয়ে ভয়ের কারণই অধিক সফল হয়। কিন্তু মোহনের আজু অদৃষ্ট প্রসন্ধ, থিড়কি খুলে কুসমি মুখ বার করল।

মোহন বলল—কুসমি বাইরে আয়। কুসমি বলল—বাবা জানতে পারলে,—

ভীষণ সন্তাবনাপূর্ণ বাক্যটা শেষ না করেই সে বাইরে এসে দাঁড়াল, দরজাটা ভেজিয়ে দিল।

মোহন বলল—চল, কুল থেয়ে আসি, মণ্ডলদের বাড়িতে কুল পেকেছে। রক্তিমাভ অন্নমধুর কুলের সংবাদে কুসমির জিহ্বা সজল হয়ে উঠল—তব্ সে বলল—কিন্তু মোহনদা, বাবা জানতে পারলে আর আন্ত রাথবে না।

মোহন বলল—জানতে পারলে তো! জানবে কি করে ?

অয়মধুর কুল আর পিতৃকুলের মধ্যে আসন্ন পরীক্ষার সময় বাবে বারে . পিতৃকুলেরই পরাজয় ঘটেছে এমন সংবাদ পৃথিবীর স্ব সাহিত্যের পাতাতেই পাওয়া যায়, এবারেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। কুসমি ডোরা শাড়িখানার ছোট্ট আঁচল কোমরে শক্ত করে জড়িয়ে মোহনের সঙ্কে চলল।

তথন শীতের প্রথম প্রহরের রৌদ্রে আকাশের নীল দ্রত্ব উর্মিহীন সম্দ্রের চলন—৪ জলতলের খ্যায় ঈষৎ চিকচিক করছে; জল-শুকানো বিলের প্রকাণ্ড শৃশুভার কোনখানে বা গার্ধ-শেকতে সবুজ-ছোয়া পীতা প্রপ্রেপ, কোনখানে বা আথের বাগিচা, গোকগুলো দল ছেড়ে ইতন্তত ছড়িয়ে পড়েছে, তাদের ঘাদ ছেড়ে ডালে তালে উথিত মৃচ মৃচ শব্দ, নরম মাটিতে তাদের ক্রের রেথাক্ষর, যেখানে মাটি আরও নরম সেখানে কাক-শালিখের পায়ের সক্ষেত, দূর দিগস্তে যেখান থেকে জলের সীমানা আরম্ভ হয়েছে, সেখানে একথানা ধূসর কুয়াশার মলমল, এথানে ওখান দূরে দূরে উচু মাটির স্তুপের উপর চাযীগৃংত্বে ঘর, কর্মপদের ছাপ সর্বত্র, তবু সব কেমন জনহীন, সব কেমন যেন শ্যু; শৃত্যতাতেই বিলের ব্যক্তিয়ের প্রকাশ।

মোহন ও কুদমি হাত ধরাধরি করে চলেছে।
কুদমি শুধাল—হাঁ, মোহনদা, তোমার উপর বাবার এত রাগ কেন ?

: মোহন বলে— তোর বাবা রাগী মামুষ তাই কিনা।
কুদমি প্রতিবাদ করে বলে—কই আর কাক উপরে তো রাগতে দেখি না।

মোহন বলে—কেন পাগলা চৌধুরীর উপরে—
কুদমি পিতাকে সমর্থন ক্রবার মানদে বলে—পাগলা চৌধুরীর সঙ্গে তার

কুসমি পিতাকে সমর্থন কঁরবার মানসে বলে—পাগলা চৌধুরীর সঙ্গে তার ঝগড়া কিনা।

মোহন কুঁসমির অজ্ঞতায় হেসে বলে—কিন্তু ঝগড়াটা হয় কেন ?
কুস্মি উত্তর দিতে পারে না।
মোহন আবার বলে—আমার বাবার সঙ্গে তোর বাবার ঝগড়া কিন্তু আই—
কুসমি শুধায়—কেন তোমার বাবার সঙ্গে ঝগড়া হল ?
মোহন বলে, তা জানিস না, আমার বাবা পাগলা চৌধুরীর দলে।
নির্বোধ কুস্মি বলে—তাতে কি হল ?

মোহন যে কুসমির চেয়ে কত বেশি বিজ্ঞ তা দেখবার উদ্দেশ্যে বলে—বাং, বাপের সঙ্গে ঝগড়া হলে ছেলের সঙ্গে ঝগড়া হবে না? ওসব তুই এখন বুঝবিনে, আগগে আমার মতো বড় হ, তখন সব বুঝতে পারবি, নে সরে দাঁড়া, আমি তিল ছুঁ ভি—

ত্ইজনে কুলগাছের তলায় এদে উপ

কিয়ে দেখে যে মোহন বড় মিথ্যা বলোর মাথা দেখতে পাচ্ছি 

বরেই প্রকাণ্ড কুলের গাছ, পাতার ফাঁকে ফঁ

তক পীতাভ, আর কতক বা তাম, যত প্রু পাচ্ছি—

টল ছোঁড়ে, একরাশ কুল বর বর, বুর বুর ।

বিয়ে কুল গড়ায়, তুল কুড়োবার জন্মে কুদমি ছেগিয়েছে।

মোহন ছোটে, অবশেষে পুকুরের শুকনো তলিতে এফেমুে যায় নাকি ?

তিনে এক হয়ে হুড়মুড় করে পড়ে।

এতক্ষণে দিল।

মোহন বলে-কিরে লাগল নাকি ?

াব পারের

কুসমির লেগেছে — কিন্তু এই মাত্র তাকে শুনতে হয়েছে যে দে যথেষ্ট বড় নয়, পাছে এই অপবাদ আবার শুনতে হয়, তাই দে বলে—ইস লাগবে কেন ?

মোহন বলে—এই তে! চাই। মেয়েমান্থকে কত সহু করতে হবে।
বয়ঃপ্রাপ্ত না হলেও যে সে মেয়েমান্থৰ তাতে কুসমি একপ্রকার গৌরব
অভতব করে।

মোহন বলে—বড় ভূল হয়ে গেল, একটু হুন আনলে জমত ভালো।
কুসমি কোন কথা না বলে আঁচলের খুট থেকে হুন বের করে। এই
সময়োচিত কার্যের ফলে নিজের চোখে তার নিজের উপরে শ্রদ্ধা ব্রুড়ে যায়,
দে ভাবে বয়দ তার যথেই না হলেও বৃদ্ধি কম নয়।

মোহন বলে—ভালো হয়ে বোস, খাওয়া যাক।

তথন সেই শুকনো পুকুরের তলিতে একরাশ কুল নিয়ে ছটি বালকবালিকা থেতে বদে।

এই কুল গাছটা মওলদের কুল গাছ বলে পরিচিত, পুকুরটাকেও মওলদের পুকুর বলে, কিন্তু কাছাকাছি কোন মওল কেন, কাফ নিবাস নেই, বোধ করি এককালে এথানে কোন মওলের বাদ ছিল—এথন কেবল নামটা আছে। ছই জনে পুকুরের ঢালু পাড়ে হেলান দিয়ে চিত হঁয়ে ভয়ে পড়ে, তার পরে

জনতনের ন্থায় দ্বিং চিকচিক করছে । জ্বলন থাওয়া চলে। ত্রজনের একটা করে কুল কোনখানে বা দর্ধে-ক্ষেতে সর্জ-ছোঁজা পীজার প্রতিযোগিতা চলে।
বাগিচা, গোকগুলো দল হেড়ে ইভন্ত ছিন্ত দূরে ছুঁড়তে পারি। এই বলে দোজা হয়ে
তালে তালে উথিত মৃচ মৃচ শব্দ, নকছু দূরে গিয়ে পড়ে।
যেখানে মাটি আরও নরম দেখানে কান্ট টোড় দেখি।
যেখান থেকে জলের সীমানা আরস্ভ, চ আর কতদ্রে ঘাবে!
মলমল, এখানে ওখানে দূরে দু।
জনপদের ছাপ সর্বত্র, তব্ সদ্দ্রে বলে—বাং রে, অনেক দূরে গিয়েছে তো।
বিলের ব্যক্তিছের পুর্ণি হয়।

ভার খ্শিতে মোহন খ্শী হয়ে ওঠে। ভারপরে আখার ছজনে কুল থাওয়া চলে। মোহন বলে⊸দীপ্তিবাব্র জন্মে কয়েকটা কুল নিয়ে যেতে হবে। কুদমি আঁচলের একপ্রান্তে বাঁধা কয়েকটা কুল দেখায়।

 কিছুক্ষণ পরে মোহন বলে—কুসমি ওই কুল কটা বার কর, দীপ্তিবার্ব জ্ঞাে পেড়ে নিয়ে গেলেই চলবে।

কুসঁমি আঁচলের শৃক্ত প্রাক্ত দেখায়—কথন সেগুলোও থাওয়া হয়ে গেছে, ছন্ত্রনেই হেদে ওঠে।

তথনু হুজনে পাশাপাশি চিত হয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকার।
কুসমি শুধোয়—আমি যা দেখছি তুমি তা দেখতে পাচ্ছ?
মোহন বলে—পাচ্ছি বই কি!
কুসমি বলে—আমি একটা শাদা বক দেখছি।
মোহন এদিক ওদিক তাকিয়ে শেষে আকাশের দিকে তাকায়—বলে—
'ওই বৃঝি তোর বক? ওটা মেঘ।
কুসমি বলে—মেঘ কেন? বক।

জুনান বলে—তাই বুইকি! বক কি ওরকম করে বদলায় ? কুদমি তাকিয়ে দেৱে তাও বটে, বকটা হাড়গিলে হয়ে গিয়েছে। তৃজনে হেসে ওঠে।

এবারে মোহন বলে—আমি একটি মান্ন্যের মাথা দেখতে পাচ্ছি 
কুসমি কিছু দেখতে পায় না।

মোহন বলে—এবারে মান্ন্যের ধড়টাও দেখতে পাচ্ছি—
কুসমি এবারে কিছু দেখতে পায় না!

মোহন বলে—এবারে মান্ন্যটা ঘোড়দোয়ার হয়ে গিয়েছে।

কুসমি হেসে বলে—মানুষের মাথা কি ঘোড়সোয়ার হয়ে য়য় নাকি ?
 সে ভাবে তার বকের হাড়গিলে হয়ে য়াবার প্রতিশোধ এতক্ষণে দিল।
 কিন্তু এবারে আর গোড়সোয়াব না দেখে উপায় নেই—ঘোড়ার চার পায়ের
 শক্ত পাওয়া য়াছেছ।

ছজনে সোজা হয়ে বসে, দেথে একটা লোক ঘোড়া ছুটিয়ে পুকুরের দিকে আসছে। ছচার মিনিটের মধ্যে লোকটা পুকুরের পাড়ের উপ্রুৱে এসে থামল। বিঘাড়াটা থুব ছুটেছে—এখান থেকেও তার বুকের স্পান্দন চোথে পড়ছে। •

মোহন ও কুসমি দেখতে পায় যে মাহ্নষ্টা ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে, বিঘাড়ার জিন আলগা করে দেয়, আর ঘোড়াটাকে পাড়ের উপরে ছেড়ে দিয়ে পুকুরের দিকে নেমে আসে, বোধকরি জলের সন্ধানে। কিন্তু পুকুরটা আগাগোড়া শুকনো, লোকটা জল দেখতে পায়না, এমন সময়ে সে মোহন ও কুসমিকে দেখতে পায়। তাদের কাছে এসে সে শুধোয়, ধুলোড়ি কতদূরে ?

মোহন বলে—ওই তো দেখা যাচ্ছে। ভামরা ওখানেই থাকি।
লোকটা খুশী হয়ে বলে—বেশ হয়েছে, তোমরা ডাকু রায়কে চেনো ?
মোহন বলে—তাকে কে না জানে ? ও তার মেয়ে—এই বলে কুসমিকে
দেখায়।

লোকটা বলে—বেশ! বেশ! খুকী, আমাকে তোমার বাবার কাছে নিয়ে •
চলো দেখি, আমি অনেক দ্র থেকে আসছি, আর খুব জরুরি কাজে আসছি।
মোহন ও কুদমি উঠে পড়ে তার সঙ্গে চলে। যাবার সময়ে দ্বীপ্তির জন্ত
কুল নিয়ে যেতে ভুল হয়।

লোকটা বোড়ার লাগাম ধরে হেঁটে চলে, ওরা ত্ত্তনে তার প্রশে পাশে চলতে থাকে।

ছোট ধুলোড়ির কাছে এসে পড়লে মোহন লোকটাকে বলে—কৃষমি
আপনাকে ঠিক নিয়ে ঘাবে—এই বলে দে ধুলোড়ির দিকে চলে ঘার। কিছু
দ্বে গিয়ে দেখে কুসমি ঘ্যোড়সোয়ারকে নিয়ে তাদের বাড়ির কাছে গিয়ে
উঠল।

• কুসমি দ্র থেকে আঙ্ল দিয়ে দেখিয়ে বলে— ওই যে বাবা বনে তামাক খাচ্ছেন—তুমি গিয়ে দেখা করো গে—

• এই বলে সে খিড়কি দরজার দিকে অন্তর্হিত হয়।

দিপ্রহরের নিজার অন্তে বৈঠকখানা ঘরের ফরাদের উপরে বদে ছাকু রায় আলবোলাতে তামাক থাচ্ছিল—এমন সময় লোকটা গিয়ে হাজির হয়।

ভাকু রায় নৃতন লোক দেখে কণ্ঠে বজের আওয়াজ তুলে শুধায় – কে দ কি চাই দু

লোকটা ঘোড়ার নাগাম ঘরের খুঁটির সঙ্গে বাঁধতে বাঁধতে বলে কর্তা, আপনার কাছেই এসেছি।

এই বলে **সে ভিতরে** চুকে পড়ে।

ভাকু রায় বলে-বদো।

শুধোয়—কোথা থেকে আসা হচ্ছে ?

লোকটা ফরাসের একদিকে বসে বলে—কর্তা, বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি।

ভাকুরায় আলবোলার নলে গোটা কয়েক শক্ত টান মেরে বলে—বিপদে না পড়লে আমার কাছে কেউ আদে না তা জানি।

বোধ করি সে একটু খুশী হয়।

বলে—তা বিপদটা কি শুনতে পাই ?

লোকটা তথন বলতে আরম্ভ করে—কর্তা, আমি গুরুলাসপুরের রায়বাব্দের কর্মচারী, সেথান থেকে আদা হচ্ছে। ভাকু রাম বলে—বটে!

কথোপকগনের মাঝে মাঝে ওই 'বটে' অব্যয় প্রয়োগ, তাুর একরকম মুন্তাদোষ।

লোকটা বলে—রায়বাবু আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন—
ডাকু রায় বলে—বটে !

লোকটা বলে—পরগুরামের দল রায়বাব্দের বাড়িতে আজ ডাকাতি করতে শাসবে বলে কাল চিঠি পাঠিয়েছে— রায়বাব্ মহা ছন্চিস্তায় পড়েছেন।

ভাকুরায় বলল-বটে! তার আমি কি করব ?

লোকটা বিনীতভাবে বলল—এখন কর্তাই ইচ্ছা করলে আমাদের র**ক্ষা** করতে পারেন। পরশুরামের দলের সম্মুখে এক আপনি ছাড়া কে**উ** দাঁড়াতে পারবে না।

ভাকু রায় বলল—কেন ভোমাদের গাঁয়ে কি পুক্ষ মান্ত্ব নেই ? গুরুদাসপুর তো বড় গ্রাম বলেই গুনেছি।

রায়বার্দের কর্মচারী বলল—লোকজন লেঠেল সদার আমাদের কিছুরই অভাব নেই, তবে তাদের উপরে সদারি করবার লোকের অভাব। আপনি দয়া করে গিয়ে দলপতি না হলে পেরস্থ ধনে প্রাণে মারা যাবেন।

লোকটি বলে যায়—আজ সকালে উঠেই চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় চিঠি-খানা পাওয়া গোল। চিঠি পড়ে কর্তার মুখ শুকিয়ে গেল। তিনি গাঁয়ের প্রধান পরামানিকদের ভাকিয়ে এনে এবিস্তারে সর খুলে বলনেন। তারা স্বাই বলল—কর্তা, আমরা তো আছিই—কিন্তু আমাদের উপরে স্পারি করতে পারে—এমন একজন লোক দরকার—কিন্তু তেমন লোক কোথায় ?

তথন আমি কর্তাকে বললাম—হজুর, ছোট ধুলোড়ির রায় কর্তা ছাড়া আর কেউ আমাদের বাচাতে পারবে না।

ডাকু রায় বলল—কেন, তোমাদের রায়-কর্তা কি আমার নাম শোনেন নি ? লোকটা ব্যাল—কথাটা ও ভাবে বলা ঠিক হয় নি, বলল—সর্বনাম, কর্তার নাম এ মুল্লকে না শুনেছে কে ? তবে চিঠি পেয়ে রায়বাব্র মাথা কি ঠিক ছিল? এই দেখুন না কেন, আমি ওবাড়িতে আজ তিরিশ বংসর কাজ করছি—আমার নাম কদম সরকার, আমার বাবার নাম কমল সরকার, আমার ছেলের নাম বিমল সরকার! রায়-কর্তার মুনের এমনি অবস্থা হয়েছে ষে ব্ললেন—বিমল সরকার, তুমি এখনি ঘোড়। ছটিয়ে ধুলোড়িতে যাও। তথনি আবার ভধরে নিয়ে বললেন কমল সরকার তুমি এখনি যাও—কদম নামটা আর কিছতেই তাঁর মনে এল না।

ভাকু রায় বলল—গুরুদাসপুর কতথানি পথ ?

কদম সরকার বলল - - এখন তো বিল শুকনো — সোজা পথে ঘোড়া ছুটিয়ে থেলে পাঁচ ক্রোশের বেশি হবে না — সন্ধ্যা না লাগতেই গিয়ে পৌছতে পারা যাবে।

ডাকু রায় লোকটাকে শুধোল—আপনি এ গাঁয়ে আগে কখনো এমেছেন কি?

ে সে বলল—না। ৭

ভাকুরায় শুধোল—ৃতবে আমার বাড়ির পথ চিনুলেন কি করে?
কদম সরকার বলল—আজে, কর্তার ছোট মেয়েটির সঙ্গে পথ দেখা
কিনা?

তারপরে ডাকু রায়কে খুশী করবার উদ্দেশে বলল—মেয়েটি নেখতে ষেমন
স্বলক্ষণা তেমনি বৃদ্ধিমতী! আর হবেই বা না কেন ? কর্তার সন্তান ভো বটে!
ডাকু বিশ্বিত হয়ে জিজ্ঞাদা করলো— তার দেখা পেলেন কোথা:
কদম বলল—একটা পুকুরের কাছে বদে ছজনে কুল থাচ্ছিল।
বিশ্বিত ডাকু শুধোল—ছজনে? আর কে ছিল ?
কদম সরকার বলল—আর একটি ছোট ছেলে।
ডাকু রায়ের ভুক্ক কঠিন হয়ে উঠল, দে বাড়ির ভিতর চলল।
বাড়ির ভিতুরে গিয়ে ডাকল—কুদমি—
ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কুদমি বলল—কি বাবা ?
ডাকু বলল-অবার তুই মোহনের দক্ষে কুল থেতে গিয়েছিলি কেন ?

কোন উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকলেই চলত, কিন্তু নির্বোধ বালিকা বুঝল না, নিজের দোষ লাঘব করবার আশায় সে বলল—দীপ্তিবাবু কুল আনতে পাঠিয়েছিল কিনা?

এবারে ডাকু গর্জে উঠল—বলল —তুই কি দীপ্তিবাব্র ঝি, না, চাকরানী-যে তার জন্তে কুল কুড়োতে যাবি! মোহন নাপিত তার থানসামার কাজ করতে পারে—এরপরে তো তার থানসামাই হবে।

্তারপর নিজের মনেই বলতে লাগল—এত বড় সাহস! ডাকু রায়ের মেয়েকে কুল কুড়োতে পাঠায়! বেটা হাড় বজ্ঞাত! ″

শেষোক্ত অংশ কার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত তা বুঝতে পারা গেল না।

ক্রুদ্ধ শিশু যেমন অন্ধভাবে ঢিল ছু'ড়তে থাকে অনেকটা তেমনিভাবেই ডাকু রায় ওই অংশটি নিক্ষেপ করল—বেটা হাড় বজ্জাত!

তারপরে চটি চটপট করে বৈঠকখানায় ফিরে এসে লোকটাকে বলন—না, স্থামার যাওয়া হবে না।

কদম সরকার কিছুই ব্রাতে না পেরে বলল—ছজ্র, তা হলে যে আমরা ধনে,
প্রাণে মারা পড়ব।

ডাকু বলল—মারা পড়বে কেন ? এ গাঁয়ে আরও বীর পুক্ষ আছে—তার কাছে যাও।

কদম সরকার কিছুই বুঝতে পারে না।

ভাকু রায় ভাকল—ওরে নৈমৃদ্দি, একে কুঠিঝাড়ির পথটা দেখিয়ে দেতো।

নৈমুদ্দি বৈঠকথানার আঙিনায় এদে দাঁড়ায়।

ভাকু বলে—সরকার তুমি নৈম্দির সঙ্গে যাও, আমার চেয়েও বড় বীর্
পুরুষ এই গ্রামে আছে—তাক গিয়ে ধরো—দে তোমাদের যেন রকা করে।

কদম দরকার নৃতন করে কাকুতি মিনতি করবার ভাষা সন্ধান করতে লাগল—কিন্ত প্রয়োজনীয় ভাষার আবিতাবের প্রেই ডাকু রায় অন্তধান করল।

নৈম্দি বলল—সরকার মশাই আর বদে থেকে লাভ নেই। মেঘ একবার চলে গেলে কি ফিরে আদে ? এখন চলেন কুঠিবাড়ির বাবু যদি কিছু করতে পারেন।

' বেশ ব্রতে পারা যায় যে নৈম্দি অস্তরাল থেকে ভিতর-বাইরের সমস্ত কথাই শুনতে পেয়েছে।

অপাত্যা কদম সরকার ঘোড়া খুলে নিয়ে নৈম্দির সঙ্গে কুঠিবাড়ির দিকে চলক।

তাঁতের মাকুট। আগে পিছে ছুটোছটি করে বস্ত্র ব্নে তোলে। গলের লেখক গলের মাকু, তাকে আগে পিছে ছুটতে হয়, তবেই গল্প বয়ন সম্ভব। ডাকু রায় ও দর্পনারায়ণের সম্বন্ধটা ব্রবার জন্ম আমাদের কিছুদিন পিছিয়ে যেতে হবে।

দর্পনারায়ণ কৃঠিবাড়িতে আসবার আগে ডাকু রায় ছিল ধুলোড়ির প্রধান।
সে কারো বাড়িতে খেত না, সবাই তার বাড়িতে আসত, তাদের মুখেই সে
গাঁমের সংবাদ পেত। দর্পনারায়ণ কুঠিবাড়িতে এলে সংবাদ সে খেলেছিল
—কিন্তু তেমন গ্রাহ্ম করে নি, হয়তো ভেবেছিল, লোকটা আপনি এনে বশুতা
ভানিয়ে যাবে।

একদিন ডাকু রায় তার বৈঠকখানা বাড়ির বারান্দায় প্রকাণ্ড একটা মোড়া পেতে বসে তামাক খাচ্ছে, এমন সময়ে দেখতে পেল একজন অপরিচিত ব্যক্তি ঘোড়ায় চড়ে তার বাড়ির সূমুখ দিয়ে যাচ্ছে। সে চমকে ওঠে জিজ্ঞানা করল —কে যায়? অখারোহী কোন উত্তর করল না, একবার মাত্র ফিরে তাকিয়ে যেমন যাচ্ছিল তেমনি চলল। তার এই অবহেলায় ডাকু রায় বিম্মিত হল। বিস্ময়ের কারণ এই যে, তাকু রায়ের বাড়ির সমুখ দিয়ে কারো ঘোড়ায় চড়ে শা ছাতা মাথায় দিয়ে যাবার উপায় ছিল না। তার বাড়ির কাছে এদে শাবারাইী ঘোড়া থেকে নেমে, ছাতা মাথায় লোক ছাতা বন্ধ করে, ধীরে ধীরে দৈলাম করে যেত। তাকু রায়ের প্রাধান্ত খীকারের এইগুলো ছিল চিহ্ন। এই প্রথা এতদিন ধরে চলছে যে আন্ধ হঠাং তা অখীকৃত হতে দেখে তাকু রায়ের ক্রোধ ও শিশ্মের অন্ধ রইল না, তবে,ক্রোধের চেয়ে বিশ্মাই দে বেশী অন্থত্ত করল। ক্রোধটো যদি অধিক হত, নিজের অন্থচরদের বলত যে ঘোড়া কেড়ে নিয়ে লোকটাকে তাড়িয়ে দে তোরে। কিন্তু বিশ্মেরে আধিক্যে দে হকুম দিতে ভূলে গেল। যথন আ্বান্থতি ফিরে এল, দে তাকিয়ে দেখল যে লোকটা দূরে চলে গিয়েছে। তাকু তথনি একটা ঘোড়ায় চেপে লোকটার উদ্দেশ্যে ছুটল। তাকু রায় পাকা ঘোড়গোরার।

ভাকুকে ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে দেখে পূর্বদৃষ্ট ঘোড়সোয়ার ঘোড়া ছুটিয়ে দিল

—তথন দেই শুন্ধল বিলের মাঠে ছুই ঘোড়া আর ছুই ঘোড়সোয়ার একজন
আর একজনকে অহুসর। করে ছুটতে লাগল। কিন্তু এমন ভাবে দীর্ঘকাল
ছুটবার অবকাশ ছিল না, কিছুক্ষণ পরেই ছুজনে জলের শীমানায় এসে পৌছল,
একজন কিছু আগে আর একজন তার কিছু পরে।

ডাকুরায় পূর্বোক্তের উদ্দেশ্যে বলল—কেমন, এখন ঘোড়া থামালে কেন? দাও ছুটিয়ে দাও।

পূৰ্বোক্ত ব্যক্তি বলল—জলে কি ঘোড়া দৌড়ানো চলে ? এসো না সাঁতার দেওয়া যাক।

তুমি সম্বোধনে ক্রোধান্ধ হয়ে ডাকু বলল—তুমি কে হে ? থাকে-তাকে যে তুমি বলো ?

পূৰ্বোক্ত লোকটি বলল—তাই তো, বড় ভূল হয়ে গিয়েছে—হজুর বলভে হবে, না, কর্তা বলতে হবে, তা ঠিক করতে না পারায় তুমি বলে ফেলেছি।

লোকটা যদি তাকুকে আঘাত করত তবু দে বুঝি এত অপমানিত বোধ করত না—বিদ্রূপ তার অসহ। কোন আত্মন্ত্রী ব্যক্তি বিদ্রূপ সহু করতে পারে ? আত্মন্তরিতা মানেই নিজের গুরুত্ব সম্বন্ধে অত্যধিক চৈত্তা, বিদ্রুপের °হালকা হাওয়ায় তাকে লঘু প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করলে সে ব্যজ্জি∞সইজে °পারবে কেন?়্

ডাকু রায় চীৎকার করে বলল—তুমি কে হে বাপু ? থাক কোথায় ? ঘোড়দোয়ার বলল—হজুরের পুকুর পাড়ের ওই কুঠিবাড়িটায়।

ভাকু ব্ঝল বে এই সেই লোক যে কুঠিবাড়িটা এসে দখল করে বসেছে, বলস—ওহো, তুমিই কুঠিবাড়িতে এসে উঠেছ ? তা কোথা থেকে আসা হয়েছে ভনি ?

দর্পনারায়ণ বলল—কোথা থেকে যে আদা হয়েছে এই প্রশ্নই তো মাছুযে চিরকাল করেছে, উত্তর জানা থাকলে কি আর এই তুর্দশা হয় ?

ডাকু রায় বলল—বিদ্রাপ কর। হচ্ছে বুঝি!

দর্পনারায়ণের উত্তর—হজুরের মনে এগনো সন্দেহ আছে দেগছি।

ভাকু রায় সোজা বিষয়ান্তরে এসে উপস্থিত হল, বলল—আমার বাড়ির সমুখ দিয়ে তুমি ঘোড়ায় চড়ে আদছিলে কেন ?

দৰ্পনাৱায়ণ বলল—তাতে ক্ষতি কি হয়েছে ?

ভাকু রায় গর্জে বলল—বৃঁঝতে পার না ? আমার অপমান হয়েছে।
দর্পনারায়ণ রলে—এখন থেকে ওতে আর অপমানিত বোধ করা উচিত
হবে না, কার্ন এখন তো হামেদাই আমাকে ওই পথে ঘোড়ায় চড়ে যেতে হবে।

ডাকু গর্জন করে বলে—দেখা যাবে কত বড় সাহদ তোমার!

দর্পনারামণ শাস্ত ভাবে বলে—ছজুরের অপমানবোধ উগ্র বলেই আমার সাহসকে অসাধারণ মনে হচ্ছে, নইলে ঘোড়ায় চড়ে পথ দিয়ে যাওয়ার মধ্যে এমন বিশেষত্ব কি ?

ডাকু রায় বলল—জানো এখানে দ্বাই আমার প্রজা, দ্বাই আমার অধীন।

দর্পনারায়ণবলল-জানতাম না।

- —এখন তো ত্তনলে।
- —সব শোনা কথা কি সত্যি ?

ভাষ্ট্রায় আবার গর্জন করে—এথানে এনে তুমি আমার শরিক হয়ে বসতে।

— আমিও তো তাই চাই, জমিদারি করবার ইচ্ছা আমার নেই। ভাকু রায় বলে—আমার ইচ্ছা আছে।

দর্পনারায়ণ বলে— ইচ্ছার দোষ কি! মাছ্যের কত ইচ্ছাই না হয়!
ডাকু রায় বলল— শোনো, এখানে হয় তুমি থাকবে, নয় আমি থাকব—
ছন্তনের জায়গা এখানে নেই।

দর্পনারায়ণ প্রকাণ্ড মাঠখানা ইসারায় দেখিয়ে বলল—কেন জায়গার অভার কি ? তুজনেরই স্থান হবে।

ভাকু রায় কিছুক্ষণ চূপ করে থেকে বলল—আছি। দেখা যাবে।
তারপরে ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে প্রস্থান করল।
ডাকু রায় চলে গেলে দর্পনারায়ণ সমস্ত দৃষ্টটা শ্বরণ্ধ করে অট্টহাম্ম করে

কিঠল।

•

এই তাদের প্রথম মিলনদৃষ্ঠা, এবং এ পর্যন্ত শেষ মিলনদৃষ্ঠা। তারপর থেকে ভ্রুনে পরস্পারের প্রতিহন্দীরূপে স্থামক-ব্যাফর আয়ে অটলভাবে বিরাজ করতে লাগল।

স্থােগ পেলেই ডাকু রায় প্রকাশ্তে দর্পনারায়ণের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করত কিন্তু দর্পনারায়ণ ডাকুর নামটা অবধি উচ্চারণ করত না।

ভাকু নিতান্ত অন্তরন্ধনের জিজ্ঞানা করত—কুঠিয়াল লোকটা কি বলে ? তারা বলত—হজুরের নামটি পর্যন্ত উচ্চারণ করবার সাহস তার নেই।

এই স্পাষ্ট অবহেলায় ডাকুর অন্ধ আক্রোশ আরও বেড়ে ওঠে, দে দর্পনারায়ণকে অপমানিত করবার পথ সন্ধান করে—কিন্তু পথ কোথায় ?

নৈম্দির সঙ্গে কদম সরকার মুখন কুঠিবাড়িতে এমে পৌছল দর্পনারায়ণ তখন পুকুরের বাধানো ঘাটে বদে ছিপ হাতে মাছ' ধুরছিল। কুঠির হাতার মধ্যে একটা মাঝারি পুক্র ছিল, তার দক্ষিণ দিকে একটা বাধানো ঘাট, ঘাটের কাছে ছটো। আতা গাছ, দেই গাছের তলায় বদে ছিপ ফেলে মাছ ধরা দর্পনারায়ণের একটা বাতিকে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু কথনো তার ছিপে যে মাছ পড়েছে এমন কেউ দেখে নি, বস্তুত মাছ ধরবার নামে মাছগুলোকে আহার্য দান করাই ঘেন তার উদ্দেশ্য ছিল। খুব সম্ভব ধুলোউড়ির জীবনের স্থানীই অবদর কাটাবার জন্যেই এইভাবে দে ঘাটে এদে বদত।

নৈম্দি এদে দেলাম করে দাঁড়াল, কদম সরকার ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করল। দর্পনারায়ণ নৈম্দিকে চিনত, ভধাল—নৈম্দি, খবর কি ?

নৈমুদি কদমের উদ্দেশ্যে বলল-সরকার মশাই, বাবুকে সব খুলে বলুন।

কদম সরকার ঘাটের বাঁধানো চাতালের একান্তে বসে আরম্ভ করল—
হজুর, আমি বড় তুর্ভাবনায় পড়ে আপনার কাছে এসেছি, এখন আপনি মারতে
ইচ্ছে করলে মারতে পারেন, রাখতে ইচ্ছা করলে রাখতে পারেন।

এই ব্রলে তার ধুলোউড়িতে আসবার উদ্দেশ্য বর্ণনা করন।

সমস্ত বিষয় শুনে দুর্পনারায়ণ স্বীকার করল যে এক সময়ে লাঠি বন্দুকে ঢাল ভলোয়ারে তার সামাত্ত দক্ষতা ছিল বটে—কিন্তু আনেক দিন হল লাঠা-লাঠির পর্যায় দে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু কদম সরকার এত সহজে তাকে নিদ্ধৃতি দিতে রাজি হল না, দে বলল—সাঁতার-জানা মান্ত্য কি কথনো গাঁতার ভোলে, জলে পড়লেই দে ভাদতে শুক করে।

দে আরও বলল—হকুর ওতাদের হাত হাতিয়ারের জ্োক্ষায় থাকে।
আদল কথা হাতিয়ার হচ্ছে বুকের পাটা, মনের সাহস। হজুর, আমরা তীক্
কাপুক্ষ নই, আমাদের গাঁয়ে হাতিয়ারের অভাব নেই, হাতিয়ার চালাতে পারে
এমন বেটা ছেলেও অনেক, কেবল একজন দর্লারের অভাব। এখন হজুর যদি
না আদেন তবে ভাকাতের দল প্রামকে প্রাম লুটে নিয়ে যাবে, পরশুরামের
দলের নামে গীবাই ভয়ে অস্থির।

এবারে ন্দর্শনারায়ণ হেদে বলল, কিন্তু সরকার, আমি যে এত বড় দর্দার তা জানলে কেমন করে, তোমার দক্ষে তো আমার পরিচয় ছিল না। কল্ম সরকার ভাবল কি উত্তর দেবে? ঠিক উত্তর দিতে গেলে ডাকু রায়ের বিরুদ্ধে বলতে হয়, কিন্তু না রলেই বা উপায় কি? কারণ ভাকু রায়ের সাহায্য পাবার আশা তো গিয়েছেই, এখন দর্পনারায়ণকে আর হারানো চলে না। আবার ডাকু রায়ের নামে কি বলতে কি বলবে শেষে ডাকু রায়ের হাতেই না তার প্রাণ যায়! সে একবার নৈম্দির দিকে তাকাল, দেখল তার চোথে সহায়ভূতির অভাব নেই, তখন সে যা থাকে কপালে বলে আরম্ভ করলো—ছজুর, ছোট ধুলোড়ির কর্তার কাছে আপনার নাম শুনলাম।

ছোট ধুলোড়ির কর্তা বলতে যে ডাকু রায়কে বোঝায় দর্পনারায়ণ তা জানত।

কদমের স্বীকারো জির স্ত্র ধরে অনেক কৌশলে সমস্ত বৃত্তান্তটা দর্পনারায়ণ আদায় করে নিল। এবারে তার মনঃস্থির করবার পালা। শেষের ঘটনাটুক্ ভনবার আগেই যাওয়ার জন্মে দে এক রকম তৈরী হুয়ে ছিল, বিপদ্মের আহ্বান, লাঠালাঠির নেশা তার বীর চিত্তকে উত্তেজিত করে তুলেছিল, এমন সময়ে ভাকু রায়ের প্রচ্ছন ধিকার তার সকলকে চূড়ান্ত সম্পূর্ণতা দিল। সেকদমের দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বলল—আগভা, যাবো। তারপরে বলল, তোমার তো ঘোড়া তৈরী।

কদম বলল-হা হজুর-

তথন দর্পনারায়ণ নৈম্দ্রির দিকে তাকিয়ে বলল—নৈম্দ্রি, তুমি যাবার পথে একবার মুকুদ্রকে ডেকে দিয়ে যেয়ো।

নৈমৃদ্দি প্রস্থান করল।

দর্পনারায়ণ ভ্রোল, সরকার, গুরুদাসপুর কতথানি পথ ?

কদম বলল, পাঁচ-ছয় ক্রোশের বেশি নয়।

দর্পনারায়ণ আবার বলল—হোড়া ছুটিয়ে গেলে তবে বোধ করি সন্ধারর আগেই পৌঁছানো ধাবে।

ক্ষম বলন – অন্তত প্রথম প্রহরের মধ্যেই পৌছব, ওরা দ্বিতীয় প্রহরের আগে আদবে না। এমন সময়ে মুকুন্দ উপস্থিত হল।

দর্পনারায়ণ বলল—মৃকুন আমার ঘোড়াটা তৈরী করে নিয়ে আয়, একটাঃ বন্দকও দিস, সঙ্গে গুলিবাক্লদ দিতে যেন ভূলিদ না।

মৃকুন্দ কোন বিশ্বয় প্রকাশ করল না, নৈমৃদ্দির কাছে সমস্ত ব্যাপার। উনেছে বলেই মনে হয়।

দর্পনারায়ণ বলল—যা আর দেরি করিস নে, এখনই রওনা হব। তার পরে কদমকে বলল—সককার, তুমি বসো আমি আসছি। এই বলে সে বাডির মধ্যে প্রবেশ করল।

দীপ্মিনারায়ণ তথন একটা কাঠের বাক্সকে ঘোড়া করে চেপে বদেছে, কিন্তু ঘোড়াটার চলতে তেমন আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না। হঠাং পিতাকে আদতে দেখে দে বলে উঠল—বাবা, ঘোড়াটাকে একটু মার তো। চলতে চাইছে না। দীপ্তি এখন ড, র, উচ্চারণ করতে পারে, বর্ণমালার কোন বর্ণ ই এখন তার

জিহ্বার বাধা নয়।

দর্পনারায়ণ সম্মেহেঁ শুধাল—কোথায় যাচ্ছ ?

দীপ্তি বলল—ডাকাত মারতে।

• দর্পনারায়ণ ক্বত্রিম আগ্রহ প্রকাশ করে বলল—কোথায় ডাকাত ?

দীপ্তি ঘরের এক কোণে থান ছুই লাঠি দেখিয়ে দিয়ে বলল—ওই যে ভাকাত।

দর্পনারায়ণ বলল—তাই তো, ডাকাতই বটে। ওটা কোন গ্রাম ? দীপ্তি বলল—জোড়াদীঘি।

দর্পনারায়ণের অজ্ঞাতদারে দীর্ঘনি:খাদ পড়ল—হায়রে, পিতাপুত্রের মন এমন ছাঁচে গড়ে উঠেছে, যেদিকে অগ্রদর হও না কেন, ত্চার ধার্শ পরেই জোড়াদীঘিতে এদে পৌছতে হবে।

কিন্ত কাঠের ঘোড়া তেমন সচল নয়, কাজেই আরোহীকে কট করে ঘোড়াটাকে টেনে নিয়ে যেতে হল। ডাকাত ছটোর কাছে গৌছে দীপ্তি ঘোড়ার পিঠে চেপে বসল, তার পরে একথানা লাঠি দিয়ে সজোরে তাদের

মারতে লীগল। ডাকাতের প্রাণ যতই কঠিন হোক না কেন এ আঘাত বেশিক্ষণ সহ্য করা তাদের পক্ষে সম্ভব-হল না, তেঙে পড়ল। দীপ্তিনারায়ণ বিজয়োলাদে হেনে উঠে পিতার দিকে চাইল, তার মনে হল পিতার উল্লাসও , বড় কম হয় নি।

এমন সময়ে বাইরে ঘোড়ার ক্রের শব্দ ভনতে পাওয়া গেল। দর্পনারায়ণ দীপ্তিকে কোলে তুলে নিয়ে বলল—চলো, এবার আমি ঘোড়ায় চাপব, তুমি দেখবে।

বাইরে এসে দেখল, মৃকুন্দ ঘোড়া সান্ধিয়ে নিম্নে দাঁড়িয়ে আছে। পুত্র শুধোল—বাবা কোথায় যাবে ? পিতা বলল—ভাকাত মারতে। পুত্র সোংসাহে শুধোল—জোড়াদীঘিতে ? পিতা এবার হেসে বলল—না বাবা।

পুত্রের উৎসাহ কমল বলে পিতার মনে হল। পিতা বলল—তুমি মুকুন্দর
কাছে থাক বাবা, আমি ডাকাত মেরে আদি।

পুত্র মুকুন্দর কোলে যেতে অস্বীকৃত হল না। যদি দে জানত যে পিতা তার মতো ডাকাত মারতে জোড়াদীঘিতে চলেছে, তবে খুব সম্ভব মুকুন্দর কোলে না চড়ে দে পিতার কোলের কাছে ঘোড়ার পিঠে গিয়ে চাপত। কিন্তু দে ভাবল পিতা তো জোড়াদীঘি যাছে না, অফ্র গাঁয়ের ডাকাত মারবার জত্যে তার কোনোরূপ আগ্রহ নেই, পিতার আঁগ্রহেরই বা কারণ কি গভীরভাবে বোধ হয় সেই রহস্ত সে চিন্তা করতে লাগল।

দর্পনারায়ণ মুকুন্দর উদ্দেশ্যে বলল—তোরা সাবধানে থাকিস, আমি কাল সকালের দিকেই ফিরব।

তার পরে কদমের দিকে ফিরে বলল—সরকার ওলো।

পরমূহতেই সপাত করে ছইখান। চাবুকের শব্দ উঠল—ছটি ঘোড়া আটখানা পদধ্বনি ও চৌষটি খানা প্রতিধ্বনি তুলে গুরুদাসপুরের দিকে ছুটল। তথন শীতের অপরাত্ন শীতল হয়ে উঠেছে।

চলন বিলকে यमि একটি স্থবহৎ গোলাকার হ্রদ বলে কল্পনা করা যায়, তবে धूरला छि । अक्रमामभूत जात भतिधित भार्म इति निम्, व्याप्टि-मम ब्यार्टिन ভফাতে, কিন্তু কার্যত তাদের মধ্যে দূরত্ব পাচ-ছয় ক্রোশের। বর্ধার সময়ে এক গ্রাম থেকে দোলা আর-এক গ্রামে পাড়ি দেওয়া যায়, শীতকালে জনশৃন্ত মাঠ পার হয়ে পথিকের রান্তা পড়ে, ঘোড়দোয়ারও যেতে পারে। দেকালে রেল, স্তীমার, মোটর গাড়ি ছিল না, তাই ঘোড়ার চলন এথনকার চেয়ে অনেক বেশী ছিল; বর্তমানে অখের শক্তির স্থান অখশক্তিতে অধিকার করে নিয়েছে। এখন শীতকাল। দর্পনারায়ণ ও কদম সরকার গ্রাম ছেড়ে মাঠের মধ্যে নেমে সোজা ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। দর্পনারায়ণ পাকা সোয়ার, কদম সরকারও কম্ যায় না, তবে দর্পনারায়ণের তুলনায় নীরেম। কিন্তু তাতে কদম হৃঃথিত না হয়ে বরঞ খুশিই হল, কারণ সে বুঝল তাদের বিপদের সহায়রূপে যাকে পেয়েছে সে পাকা ঘোড়সোয়ার। সে আরও ভাবল এত বড় পাকা সোয়ার নিশ্চয় ঢাল-তলোয়ারেও অমুরূপ পোক্ত হবে। ইতিপূর্বে দে দর্শনারায়ণের নামটিও শোনে নি, কিন্তু তার বলিষ্ঠ বীরমূর্তি, আর সংযত অভিজাত ব্যবহার কদমের মনে আখাদ দিয়েছিল যে, হাঁ, এর দারা কাজ উদ্ধার হবে বটে। সে ভাবছিল, ঘোড়া জ্রুত ছুটছে, দে ভাবছিল যে তার মনিব ও গাঁয়ের লোক ভাকু রায়কে না দেখে হতাশ হবে, কিন্তু সে হতাখাস কজ্জেণের জন্ম ?

ঘোড়া ছুটছে। শীতকালের সন্ধ্যার অন্ধকার অন্থ ঋতুর চেয়ে একটু গাঢ়তর, ধোয়ায় এবং কুয়াশগম, কিন্তু বিল অঞ্চলের শীতকালীন সন্ধ্যার অন্ধকার আরও একটু গাঢ় হয়, ধোয়া এবং কুয়াশার সন্দে এসে মেলে জলাজ্মির বাষ্প। আকাশে এক-এক পোঁচ অন্ধকারের তুলি পড়ছে, বুনো হাঁসের দল ঝাঁক বেঁধে বেঁধে অন্ধরীকে শব্দের ভারণ গেঁথে দ্ব থেকে দ্বান্তরে চলে যাচ্ছে, হাঁসের

দর্পনারায়ণের বীরত্বে সকলে কদমের বৃদ্ধির তারিফ করতে থাঞ্চরে, বলবে, হা,

কমল সরকারের ছেলে বটে !

গতির ক্রতি ও বাছড়ের গতির মহরতা কান অনায়াদে ধরতে পারে, ওই প্রথম প্রহরের শিবাধ্বনির বেড়াঙ্গাল দিগন্ত ঘিরে নিক্রিপ্ত হল।

— কি সরকার হাঁপিয়ে পড়লে নাকি ?

দর্পনারায়ণ পাশে ফিরে দেখল কদম নেই, এবারে আরও জোরে বললু— সুরকার কোথায় গেলে ?

এবারে সে থামল। ঘোড়ার হাঁদফাঁদানি ছাপিয়ে কানে এল আবুর-একটা ঘোড়ার পায়ের শব্দ। অলক্ষণের মধ্যে কদম সরকার এদে পড়ল। সত্যই সে পিছিয়ে পড়েছিল।

দর্পনারায়ণ শুধোল— কি সরকার, পিছিয়ে পড়েছিলে ? কদম বলল না, কর্তা, আপনি এগিয়ে পড়েছিলেন। আমি আট বছর বয়স থেকে ঘোড়া চাপছি, আমাদের অঞ্চল পয়লা ঘোড়সোয়ার কদম সরকার, কিন্তু ছজুরের কাছে আজ হার মানলাম।

দর্পনারায়ণ বলল—নিতাস্ত নৈর্ব্যক্তিক ভাবেই বলল—আজকাল ঘোড়ায় চড়া তো এক রকম ছেড়েই দিয়েছি, তার পরে জিজ্ঞাসা করল—কি, একটু জিরিয়ে নেবে নাকি ?

কদম বলল—না হজুর, জিরোতে গেলে ঘোড়া আর চলতে চাইবে না, আমার ঘোড়া আজ দারাদিন ছুটছে।

দর্পনারায়ণ বলল—তবে একটু জোর হাঁকিয়ে চলো। কদমের ইচ্ছা বলে যে হজুর একটু ধীরে হাঁকিয়ে চলুন, কিন্তু বলতে পারল না।

দর্পনারায়ণ বলল—বেশ তবে পাশাপাশি চলো। আবার ত্ই ঘোড়া ছুটল, এবার পাশাপাশি।

দর্পনারায়ণ শুধোল—এই পরশুরামের দলটা কার ? পরশুরাম কে? কদম বলল—পরশুরাম ? তা জানিনে, কেউ জানে না।

দর্পনারায়ণ—দে আবার কেমন কথা! যার ডাকাতের দলের ভয়ে গাঁয়ের লোক অন্থির, তার পরিচয় জানো•না!

কদম-পরশুরাম অনেককাল মরেছে।

দর্পনারায়ণ,—তবে আবার ভয় কাকে ?
কদম—হজুর, ডাকাতের সর্দার মরে, দল তো মরে না।
দর্পনারায়ণ—তার মানে ?
কদম—পরশুরামের নামেই এখনো দলের নাম।
দর্পনারায়ণ—এখন কে সর্দার ?
কদম—তা জানিনে, অল্পনি হয়েছে।
দর্শনারায়ণ—লোক কেমন ?
কদম—ডাকাতি করে লোক কেমন ?

ক্দম – তা হয় না, তবে এ লোকটা নাকি সিদ্ধুক নিষ্কে খুশি নয়, অন্দর মহলেও হাত বাড়ায়।

দুৰ্পনারায়ণ - বটে ! কদম---দেই জ্ঞাই তো ভয় বেশি।

দর্পনারায়ণ—ডাকাত হলেই কি খারাপ হয়।

• দর্পনারায়ণ শুধু বলল—আচ্ছা দেখা যাবে। ছজন অখারোহীই হাঁপিয়ে পড়েছিল, তাই তালেরু কথোপকখন কেমন কাটা-কাটা, ঘোড়ারু তালে তালে কথা গুলোও যেন লাফাচ্ছে।

শাঝে মাঝে কদমের ঘোড়া পিছিয়ে পড়ে, দর্পনারায়ণ পিছু ফেরে, সরকারের ঘোড়াতে চাবুক পড়ে—ঘোড়ার মুখে চোখে, জস্কটা রেগে উঠে প্রাণপণ ছোটে—কিন্তু আন্ধ বেচানা সত্যিই ক্লান্ত।

কথাবার্তা বেশিক্ষণ চলে না; নীরবে হুজনে ঘনতর ছার্মার মতন ছুটতে থাকে, জোনাকি চমকায়, সামনেপড়া শিয়ালটা ছুটে পালায়, উড়ন্ত পাথির মুথ থেকে ফল থগে পড়ে, হুতুমের হুম-হুম কানে আগে, দল-ছাড়া গোকর হার্মাধনি পথের সন্ধান চায়, প্রহ্রাতীত রাত্তির মালিত্যমূক্ত আকাশে তারার দল আসন নিতে থাকে।

হঠাৎ কদম সরকার চীৎকার করে ওঠে—ছজুর ওই গাঁয়ের আলো।
দর্পনারায়ণ বলে—বটে।

कम्म आवात बरल-एँ। एक्त्र, शाक्षानारमत वाफिन !

গাঁরের আলোই বটে। ত্-একখানা খড়ো ঘর দেখা শার, গোহালের খড়পোড়া গন্ধ আদে, কুকুরের ভাকের ফাঁকে ফাঁকে ত্-একটা মহুয়াকঠও বেনু কানে এসে পৌছয়— গামই বটে।

এবারে চেনা বাতাদে উৎপাহিত হয়ে কদমের ঘোড়া এগিয়ে গেল

—দর্শনারায়ণ পিছনে পড়ল। সে ভাবল, ভালই হল—এবার পথ চেনার

দরকার হবে।

বিলের মধ্যে পথ ছিল, কেবল দিক চিনলেই চলত, এবারে পথ পাওয়া গিয়েছে, এবারে চেনা চোথের প্রয়োজন। কদমের ঘোড়া পথ চিনিয়ে চলল।

নৈম্দির কাছে সব বৃত্তান্ত শুনে ভাকু রায় গুম হয়ে বদে রইল, কারো সদে কথা বলল না। তারপরে সন্ধার অল আগে বন্দুক নিয়ে ঘোটা ছুটিয়ে বেরিয়ে পড়ল। কোখায় গেল কাউকে বলল না, কেউ জানতে পারল না।

এখন গুরুদাসপুর রাজসাহী জেলার অন্তর্গত একটি বন্দর-স্থান। আমরা বে-সময়ের কথা বলছি তখন গুরুদাসপুর ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল মাত্র। এই প্রামে একঘর বর্ধিয়ৄ গৃহস্থ ছিল, তেজারতি, মহাজনি করে দে কিছু টাকা করেছিল, গাঁয়ের মধ্যে সে-ই একমাত্র ধনী ব্যক্তি। লোকে তাকে রায় মহাশয় বলত। এই রায় মহাশয়ের বাড়িতেই পরগুরামের দল ডাকাতির নোটশ পাঠিয়েছিল। সেকালে বড় বড় নামকরা ডাকাতের দল প্রাফ্রে বিজ্ঞাপিত করে নুট করতে আসত। বলাবাছলা প্রায় সব ক্ষেত্রেই গাঁয়ের লোক লাঠিসোটা ঢাল তলোয়ার শড়কি বন্দুক নিয়ে তাদের ম্থোচিত অভ্যর্থনা করতে ভূলত না। অনেক সময়ে গাঁয়ের লোক জিতত, ডাকাতের দল ধরা পড়ে মার থেয়ে,

মরে ত্বন্ধর্বের প্রায়শ্চিত্ত করত। আবার ডাকান্ডের দল জিতলে, গৃহস্থের
টাকাকড়ি লুটে নিয়ে চলে ধেত, মেয়েদের গায়ে কেউ হাত দিত না।
ডাকাতদের দেবী কালী, মাঙ্রো সেই কালীর অংশ, কাজেই মেয়েদের দেহ
তারা পবিত্র মনে করত। তখন দেশের মধ্যে চুরি-ডাকাতি লুটপাটের জভ
ছিল না সত্য। কিন্তু প্রতিকারের ব্যবস্থাও লোকের হাতে ছিল। এখনকার
মতো মার খেয়ে থানায় গিয়ে দারোগা বাবুকে ভেট দিয়ে দিয়ে সর্বস্বান্ত হতে
হত না, অপমান তো উপরি।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ, রায় মহাশয়ের বৈঠকখানায় গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সমবেত, সকলে নীরবে কদম সরকারের প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষা করছে। তাদের এই নীরবতা কিংকর্তব্যক্তানের অভাবে নয়, কর্তব্য তারা স্থির করেই ফেলেছে, আসল কথা, আলোচ্য বিষয়ের বহুবার আলোচনা হওয়াতে এখন বাক্যালাপে ছেদ পড়েছে। ফরাসের মাঝখানে রায় মহাশয় উপবিই। রায় মহাশয় রক্ষ—কিন্তু এয়নও যৌবনের শক্তির শেষ চিহ্ন তাঁর বিশাল বক্ষে, পুই বাহুদ্বয়ে, জ্যাম্ক্ত কোদওের আয় স্থদীর্ঘ শরীরে যে বিরাজ্মান তাতে সহজেই বুঝতে পারা যায় বয়সকালে তিনি শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তথনকার দিনে সকলেই অস্তালনায় অভ্যন্ত ছিল, কারণ তথন প্রত্যেকে নিজের নিজের দারোগা, পুলিশ, য়জ, ম্যাজিস্টেট ছিল। পরাধীনতা শুর্ ধন ও সম্মান নয়, মান্থযের পৌরুষ অবধি হরণ করে। রায় মহাশয় অপুত্রক, কাজেই আয়্ররক্ষার জল্যে এখন তাঁকে অপরের উপরে নির্ভর করতে হয়।

এবারে রায় মহাশয় নীরবতা ভঙ্গ করলেন, তিনি বললেন – আরে, আমাদের মেঘা-ই তো যথেষ্ট, ভিনু গাঁ থেকে স্পার আনতে ইচ্ছা আমার ছিলু না।

কেউ তার কথার উত্তর দিল না, প্রথমত তার উক্তি সত্য, মেঘা একাই যথেষ্ট, দ্বিতীয়ত শক্তিতে যথেষ্ট হয়েও দামাজিক মর্বাদায় যথেষ্ট নয়, মেঘা জাতিতে বাগদি, কাজেই উচ্চবর্ণের লোকেরা তার দ্র্দারি মানতে রাজি নয়। রায়ের কথার উত্তর দিতে গেলে পাছে আদর বিপদের মূপে অপ্রিয় আলোচনা উঠে পড়ে—তাই সকলে নীরব হয়ে বইল। এক কোণে মেঘা দাঁড়িয়ে ছিল, জামের মতো কালো আর উজ্জল তার
শরীর, তার উপরে নিরন্তর তাহুল দেবনে ঠোট হুটি ভেলাকুচার মতো লাল।
বন্ধুরা ঠাটা করে তাকে বলত কুঁচফল। রায় মহাশয় বৈষ্ণব শাস্ত্রজ্ঞা, তিনি
দক্ষেহ পরিহাদে বলতেন, মেঘা আমার উজ্জ্ঞল-নীলমণি। মেঘা এক কোন
থেকে উত্তর করল—হন্ধুর, আমিও তো ওই কথাই বলি। এত জ্ঞাবনা
কিদের ? একবার সকলে মিলে লাঠি ধরে দাঁড়ালেই হয়। অগ্ন গ্রাম
•থেকে দদার আনতে যাবো কেন ? আমবা কি ভাড়াটে গুণ্ডা ?

মানিক চক্রবর্তী গ্রামের পুরোহিত, যেমন রোগা, তেমনি লম্বা, পাকানো দড়ির মতো শীর্ণ—সে বলল—বাবা উজ্জ্বল-নীলমণি; শাস্ত্রে বলেছে—ম গণস্থাগ্রতা গড়েং সিদ্ধে কার্যে—

কিন্তু মানিক চক্রবর্তীর শ্লোক শেষ হতে পারল না, সকলে এক যোগে বাধা দিয়ে উঠল, 'রাথো তোমার শাস্ত্র,' 'রাখুন আপনার শ্লোক', 'শাল্তের চেয়ে এখন অল্পের দরকার বেশি'—

চক্তি হারবার লোক নয়, ওই শেষের উক্তিটাকে উপলক্ষ্য করে সে বলল
—তার ব্যবস্থাও ওই শাস্তেই আচে—

মেঘা বাধা দিয়ে বলল—কি ঠাকুর মশাই, শাস্ত্র দিয়ে কি ডাকাত জাটকানো যায় ?

চক্তি হার মানবার লোক নয়, ঘোর চাপল্যে কিছুমাত্র উত্তেজিত না হয়ে বলল—ডাকাত ভো তুল্ছ, স্বয়ং যমরাজকে বাধা দেওয়া যায়। •

চক্ষত্তি বলতে লাগল—ভেবে দেখো না কেন—দেকালের পরশুরাম পরাজিত হয়েছিল মৃতিমান শাস্ত্রপ রামচন্দ্রের হাতে—

এই পর্যন্ত বলে সগর্বে সে সকলের মুথের দিকে চাইল, এই উক্তির স্থারা ডাকাতের দলটাকেই আটকে দিয়েছে—এমনি তার ভাব।

রায় মহাশয় বলল—এতক্ষণে তো কদমের ফেরবার কথা, রাত তো অনেক হল।

একজন বলল-ভাকু রায় আদবে তো ?

মেখা বলল—রাম্ন কর্ডা, কদম সরকারের আসবার আগে পরগুরামের দল না এসে পড়ে!

চক্বতি ব্যৰ্ত হয়ে বলে উঠল—না, না, মধ্যরাত্তির পূর্বে তারা আসবে না।

মেঘা বলল—কেন ওটাও শান্তরে লেখা আছে নাকি ?

্চকভি কি ধেন বলতে যাছিল – হয়তো বলতে যাছিল—বাবা, মেঘা শাল্পে নেই কি—কিন্তু তা আর বলা হয়ে উঠল না, স্বাই উৎকর্ণ হয়ে থাড়া হয়ে বসল—দূরে ঘোড়ার পায়ের শব্দ!

্টপস্থিত ব্যক্তিদের মুখ্যথেকে নানারকম প্রশ্ন এক সঙ্গে বেরিয়ে এলো িকে?

শরকার ?

তারা ?

এত সকালে?

·মেঘা বলল—ঠাকুর মশাইর শাস্ত্র কি বলে ?

কির্দ্ধ ঠাকুর মশাই কোথায় ? ঘরের মধ্যে কোথাও চক্কতির কোন চিহ্ন নাই।

মেঘা বলন—চক্তি মশাই বোধ হয় শান্তরে কি আছে তাই দেখতে গিঁয়েছেন।

এমন সময় রায় মহাশয়ের একজন দারোয়ান দৌড়ে এসে বলল—ভজুর, সরকার আনেছে।

সবাই এক সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে উঠল-একা ?

मारत्राग्नानिक वनन-ना टब्रुत, भक्ष्म चात-এककन चारह।

স্বাই কতকটা আশ্বন্ত হল। তবু জিজ্ঞাসা করল—কে ?

. দারোয়ানঞ্জি দূর থেকে দেখেছে, চিনতে পারে নি, কিন্তু এত লোকের সমুখে সে ঠকঃত চায় না, কাজেই উত্তর দিল—ভাকু রায় সঙ্গে আছে।

সকলে স্বস্থির নিঃখাস ফেলল।

চকতি সকলের আগে বল্ল-এ যে হতেই হবে, শাস্ত্রে আছে কিনা-

চন্ধন্তি শাস্ত্রবাক্য শ্বরণ করেই সকলের অলক্ষ্যে তক্তাপোলের তলে চুকে পড়েছিল, আবার শাস্ত্রে আছে মনে করেই সকলের অলক্ষ্যে ক্লেই নিভূতস্থান থেকে বহির্গত হয়েছে। অস্ত্রের প্রতি তার বিষম অনাস্থা। কিন্তু তক্তাপোশের কুন্দিতল আর যাই হোক অস্ত্র নয়, কাজেই সেধানে আপ্রয় লওয়াতে চক্কত্রির অস্ত্রের প্রতি বিশ্বাস প্রকাশ পায়—একথা কথনোই বলা চলে না।

এমন সময়ে ছুইজন অখারোহী সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করল। বৈঠকথানায় জনতা একযোগে বেরিয়ে পড়ল—সেই প্রায়ান্ধকার আকাশের তলে তারা চীংকার করে উঠল—সরকার আর ডাকু রাম।

কাদম সরকার বলে উঠল—না হছুর, তিনি আসেনে নি। জনতার বৃক দমে গেল।

কদম সরকার বৈঠকথানার পাশের ঘরে দর্পনারায়ণকে বসিয়ে সোজা গিয়ে রায় মহাশয়ের কাছে উপস্থিত হল, তাঁকে জানাল কি অবস্থায় পড়ে, কি কাজ করতে সে বাধ্য হয়েছে। সমস্ত ঘটনা নিবেদন করে মন্তব্য করল. কর্তা যা করেছি ভালোই করেছি, স্পারি বিষয়ে ক্ঠির রায়বাব্ ডাকু রায়ের চেয়ে ক্ম যান না।

রায় মহাশায় বলল—দে কথা বিবেচনা সময় আর নৈই, চলো আমি গিয়ে দেখা করিগে।

রায় মহাশয় দর্পনারায়ণের নিকটে উপস্থিত হয়ে প্রণাম করল, সে আগেই শুনে নিয়েছিল যে আগস্তুক ব্রাহ্মণ, রায় মহাশয় নিজে কায়স্থ। প্রণাম সেরে উঠে সবিনয়ে বলল—বাব্জি যে দয়া কুরে এসেছেন, তাতে আমর। নির্ভয় হলাম।

দর্পনারায়ণ হেদে বলল—কাজে লাগবার আগেই অভয় দিলাম ! —হজুর, ষষ্টর আকৃতি দেখেই কি তার প্রকৃতি বুরুক্তে পারা যায় না ? শান্তে আছে—চকতি কথন পিছনে এদে দাঁ ড়িয়েছে; কিন্তু তার•শান্তোতি শেষ হতে গ্লারল না, রায় মহাশয়ের আদেশে কদম সরকার দর্পনারায়ণ আহার ও বিশ্রামের জন্ম অন্তত্ত নিয়ে গেল।

সকলে আবার বৈঠকখানায় এসে বসল। চাতি পার্যবর্তীকে জিজ্ঞা কর্মল —কেমন হে, কি রকম দেখলে ?

অদ্রবর্তী মেঘা তার হয়ে উত্তর দিল—আমাদের ভাগ্য ভালো, খুব ৬ লোক মিলে গিয়েছে।

দর্পনারায়ণের চালচলন, বীরবপু ও স্থিনিয় নীরবতা দেখে লোকের ত প্রতি কেমন একটা বিশ্বাদের ভাব জ্ঞানে গিয়েছিল। যদিও কেউ মেফ কথার উত্তর দিল না, তবু বুঝাতে পারা গেল যে স্বাই মেঘার কথাকেই স্ম করছে। কিছুক্ষণ পরে স্থান ও জলযোগ শেষ করে দর্পনারায়ণ বৈঠকথা এদে বদল। উপস্থিত স্কলের সঙ্গে যুখোচিত স্থায়ণ করে দে রায় মহাশঃ জিজ্ঞাদ্যা করল — আ্ছা, এই প্রশুরাম লোকটা কে ?

রায় মহাশয় বলল—বাবৃদ্ধি, পরগুরাম বলে এখন আর কেউ নেই, সময় ছিল। এই ডাকাতের দলটা তার স্থাষ্টি, তাই তার নাম অন্থসারে এ দলটাকে লোকে পরগুরামের দল বলে।

দর্পনারায়ণ বলে উঠল—িক আশ্চর্ণ লোকটা মরেছে তবু তার ন যায় নি।

চন্ধৰ্ত্তি চঞ্চল হংল্ল উঠল, বোধ করি কোন ্প্রবাক্য্ তার মনে গিলেছে।

কিন্তু রায় মহাশয় তার আসন চঞ্চলতাকে চাপা দিয়ে বলল—অ বাল্যকালে শুনেছি যে লোকটা ছিল হিন্দুস্থানী, নাটোর রাজ-সরক বকশির কাজ করত। তারপরে কেন জানি এই মুন্ত্রক এনে ডাকাতির খুলে বসল ।

দর্পনারায়ণ বলল এর কারণ বোঝা তে কঠিন নয়, সে দেখল যে চাকুর্নি চেয়ে ডাকান্তির লাভ বেশি !

তার শবে শুধোল—আচ্ছা, এখন দলের সদার কে ? রায় বলল—কে আর ডাকাতের স্দারের নাম জানতে গিয়েছে— দর্পনারায়ণ বলল—নামজাদা লোক হলে নিশ্চয়ই জানা যেত!

রায় বলল—সে কথা ঠিক, তা ছাড়া অনেককাল পরশুরামের দলের উৎপাতের কথাও লোকে শোনে নি।

দর্শনারায়ণ বলল—তবে বোধ হয় নৃতন দর্দার এদে জুটেছে! অনেকদিন
দলের কোন খোঁজখবর নেই, দলের লোক যে-যার বাড়ি চলে গিয়ে চাষ্বাদ
শুক করেছে, এমন সময় নৃতন দর্দার এদে ডাক দিল, দলের লোক এদে আবার ,
জড়ো হল। এমন হয় বলে শুনেছি।

অতঃপর সে থাড়া হয়ে বসে বলল—য়াক্ গে, কে দর্দার, কেমন তার দর্দারি বিছুক্ষণ পরেই জানতে পারা যাবে।

তারপরে রায়ের দিকে তাকিয়ে শুধোল—তা এ দিকের আমাদের ব্যবস্থা :
কেমন ?

রায় বলল—আমাদের গাঁয়ে লাঠি, শড়কি, বন্দুক ওয়ালার অভাব নেই, .
কিন্তু মূশকিল এই যে কেউ কারো দর্দারি স্বীকার করতে চায় না, অথচ একজনকে দর্দার মেনে না নিলে শিক্ষিত ডাকাতের দলের সম্মুথে দাঁড়ানো
অসন্তব। আমাদের অভাব দর্দারের, তাই তো বাবুজিকে কষ্ট দিতে হল।

দর্পনারায়ণ বলল—এতে আর কষ্ট কি!

তার পরে দে সমবেত ব্যক্তিদের দিশে তাকিয়ে ইসারায় মেঘাঁকে ভেকে
ভবোল—তোমার নাম কি বাপু ?

মেঘা তাম্বলোজ্জল ঠোট ছটি বিকশিত করে দগর্বে বলল—হজুর, আমি মেঘা দর্দার!

দর্পনারায়ণ মেঘার বাহুটা টিপে বলন—উহুঁ, তোমার নাম লোহা স্পার ! বেশ! এই তো চাই। আচ্ছা, চলো তো বাপু, বাড়িটার চারিদিক ঘুরে দেখে আসি।

তারপরে দে কদম সরকারকে বলল—সরকার তুমিও চলো।

রায় মহাশয়ের ইন্দিতে একজন লোক একটা মশাল জালিয়ে নিয়ে এল, তথন সেই তিনজন আর মশালটি অন্ধকারের মধ্যে নিজান্ত হল।

তারা চলে যাবামাত্র চক্কত্তি বলে উঠল—নাঃ, লোকটা কাজ জানে!

রাম মহাশয় চকতির ব্যবহারে ও বাক্যে বিরক্ত ার উঠেছিল, আর শামলাতে না পেরে বলল—কাজ না জানলে ে তামার মতো যজমানি করত, তুমিও বামুন, ওই ভদ্রলোকও বামুন, তা জানো!

নায় মশায়ের ভংগনায় চকতি ব্রুতে পারে যে সকলের ধৈ ক্রুর সীমা সে অতিক্রম করেছে, এবারে চুপ করা আবশ্যক। এমন প্রায়ই হয়। তথন, যদি সময়টা সন্ধ্যা বেলা হয়, তবে সে সায়ং সন্ধ্যার সময় আসন্ধ ঘোষণা করে উঠে পিছে। কিন্তু আজ তার উঠে স্বগৃহে যাবার সাহস ছিল না। যদিচ সেখানে ডাকাত পড়বার বা ডাকাতে লুট করবার মতে। কিছুই নাই, তব্ বলা যায় না! বিশেষ অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের বিক্রদ্ধে শাস্ত্রে তা নিষ্ধে নাই।

ষ্কলে নীরব হয়ে বদে চারজনের প্রত্যাবর্তনের ভালকা করতে লাগল।
. বাইরে বি'বি'-ডাকা রাত তথন গভীর হয়ে উঠেছে।

এমন সময়ে স্বাই দেখতে পেল যে দর্পনারায়ণ 🕥 তার সঙ্গীরা জত ফিরে আসিছে। সকলে সমন্বরে চীংকার করে উঠল—খব্য কি ?

- कि श्ल ?
- —আসছে নাকি?

त्यचा উত্তর দিল—ভয় নেই, ওদের মশালের আলো দেখা দিয়েছে।

এটা বে স্থাংবাদ, ভয়ের কারণ যে এতে নাই শুনে চক্তি অত্যস্ত বিশিত হল, কিন্তু বিশায়ের মাত্রা তার এত অধিক হয়েছিল যে দে আর কথা বলতে পারলো না।

রায় মহাশয় ভধোল-কতদ্রে আছে ?

কদম মরকার বলল—আধি কোশ তো হবে, বোধ হয় এখনো বড় সড়কে পড়েনি।

দর্শনারায়ণ বলল — এবারে আমাদের তৈরি হওয়া দরকার। আমার পরামর্শ এই যে এগিয়ে গিয়ে ওদের আক্রমণ করার চেয়ে আমরা সদর দরজা বন্ধ করে দিয়ে ওদের জন্ম অপেক্ষা করে থাকি। ওরা বাড়ির কাছে বন্দকের পালার মধ্যে এদে পড়লে বন্দুক চালাব। তাতে ওদের কতক কতক মহার, দল হালক। হবে। ভয় পেয়ে ওরা ফিরে যেতেও পারে। আর যদিই বা না যায়, তথন আমরা আক্রমণ করতে পারি।

সকলে দর্শনারায়ণের পরামর্শ গ্রহণ করল। তথন মেঘা গিয়ে সদক দেউড়ি বন্ধ করে দিল, থিড়কি দরজা আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। চারদিকে উচু পাঁচিল-ঘেরা বাড়ি। দরজা বন্ধ হয়ে গেলে লাঠিয়াল ও শড়কিওয়ালারা বাড়ির নীচের তলায় রইল, দর্শনারামণ, মেঘা, কদম সরকার আরি জন্ কয়েক লোক নিয়ে দোতালায় গিয়ে উঠল। গাঁয়ে গোটা চ<sup>র্ম</sup>িক গাদা বন্দুক ছিল, বন্দুকগুলো দর্শনারায়ণের দল সকে করে নিয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রামের আমবাগানের মধ্যে আলো দেখা দিল এবং তারপরেই বিকট চীংকারে রাত্রির নিস্তন্ধতা বিকারগ্রস্ত রোগীর দেহের মতো কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল—

> কালী মাঈকি জয়। কালী মাঈকি জয়।

দর্শনারায়ণের পরামর্শ ছিল এই যে এপক্ষ থেকে কোনরূপ চীংকার করা হবে না, কোন উত্তর দেওয়া হবে না, এমনকি বাড়িতে একটা আলোও থাকবে না। নিঃশব্দে, অন্ধকারে অপেক্ষা করে থাকতে হবে— এই ছিল তার আদেশ।

রায়বাড়ির ছাদের উপরে থেকে দর্পনারায়ণ আবে তার সদীরা দেখতে পেল, ডাকাতের দলের মশালের আলোতেই দেখতে পেল—থে প্রায় জন চল্লিশ-পঞ্চাশ লোক লাঠি-ঠেঙা, ঢাল-শড্কি নিয়ে ক্রন্ত চলে আদুছে, আরু ঘন ঘন কালী মায়ের জয়ধানি তুলছে। ক্রমে তারা রায়বাড়ির পাঁচিলের কাছে এসে পড়ল। বাড়ির তর্বত ও অন্ধকার দেখেই বোধ করি ওরা থমকে দাঁড়াল। ডাকাতদলের অভিজ্ঞান অভ্যরকম। ওরা এ পর্যন্ত দেখেছে যে ডাকাল পড়লে বাড়ির লোকে হ কাঁদাকাটি করে এসে পায়ে পড়ে, নয় এগিয়ে নলাঠি নিয়ে দাঁড়ায়। আন এ ত্রের কোনটাই না দেখতে পেয়ে ওয় বিশ্বিত হল, ব্রাল এই নিজ অভ্যর্থনা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞার চিহ্ন, ব্রাল আজকার অভিজ্ঞাতা ন্তন তো হবেই এব সংগ্রিও হবে না।

ভাকাতের দল ষ্ঠথন পাচিলের কাছে এে বিভিয়েছে; কী করা যা ভাবছে, এমন সময় দপ নারায়ণের ইন্ধিতে একসঙ্গে ারটে বন্দুক গর্জন করে উঠল। ছাদের উপরের অন্ধকার থেকে আলোকিত ডাকাতের দল বন্দুকে সহজ্জলন্তা নিশানা হয়ে পড়েছিল। দর্পনারায়ণ- দেখতে পেল জন ছ-তিনেব লোক পঞ্জ। ডাকাতদের বিস্ময় কাটতে না কাটতে আবার এ পক্ষে চারটা, বন্দুক গর্জন করে উঠল। দপ নারায়ণ দেখল—এবারেও জন তিনেব লোক ধরাশায়ী হল। দপ নারায়ণ স্থির করেছিল যে স্বল্পত্য সময়ে যতওলে সম্ভব লোককে হতাহত করে ফেলে আততায়ীর সংখ্যা কমিয়ে আনতে হথে কারণ দে আগেই শুনে নিয়েছিল যে ডাকাতদের সংখ্যা পঞ্চান্দের কাছেই হবে আর এ পক্ষে যারা লাঠি-শভ্কি ধরতে পারে তারা কোনক্রমেই ত্রিশ জনেই উপরে নম।

এবার্বে ভাকাতদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। অন্ধক: দোতালাকে লক্ষ্করে তারা বন্দুক ছুড়ল। অন্ধকারের নিশানায় ( । । ২ হতাহত হল না, পরস্ক স্বাই বুঝে নিল যে ভাকাতদের বন্দুকের সংখ্যা একটার বেশি নয়।

ভাকাতের দল দেখন যে এইভাবে দাড়িয়ে গুলি থেতে হলে শেষ পর্যন্ত পৃষ্ঠভক দিতে হবে, তাই তারা সকলে গিয়ে দেউড়ির উপরে পড়ল, দেউড়ি ভেঙে চুকরে ।

দর্প নারায়ণ অল্প সময়ের মধ্যেই সকলকে মথাযথ আদেশ দিয়ে রেথে ছিল। ডাকাতেরা হয় পালাবে নয় দেউড়ি ভাততে চেষ্টা করবে। তার আদেশ ছিল দেউড়ি ভাউতে বাধা দেওরা চলবে না। দেউড়িভাঙা সহীর্ণ পথ দিয়ে সবাই বখন চুকতে থাকবে তথন বন্দুক চালানোর প্রশন্ত সময়। তারপরে বখন ওরা সভিয়ে কাজিনার চুকে পড়বে তথন লাঠি-শড়কি নিয়ে আক্রমণ করতে হবে, তথন নিজ পক্ষের মশাল জালিয়ে নিতে হবে, আর অক্ষলারে থাকবার প্রয়োজন নেই। দপনারায়ণ হিদাব করেছিল সে দেউড়ি তিওঁ চুকতে চুকতে ভাকাতদের ধে কয়জন মরবে তাতে তুইপক্ষের জনসংখ্যা স্মান হয়ে আসবে, চাই কি ডাকাতদের সংখ্যা ক্রমেও বেতে পারে।

ভাকাতদের ন্যাণ্য লাঠিসোটার আঘাতে দেউড়ির পুরানো পালা থর থর করে কাঁপতে লাগল, কাঁপতে কাঁপতে কিছুক্ষণ পরে মড় মড় শব্দে খদে পড়ল, অমনি উৎসাহে ডাকাতরা চীৎকার করে উঠল—কালী মাদিকী জয়। কিছ দে চীৎকার শেষ হতে না হতে একসদে চারটে বন্দুক গর্জন করে উঠল, কালীমায়ের অয়ধ্বনি জ্ঞাপন অনেকেরই কঠে শেষ হতে পারল না। কিছ তবু ওদের বাড়িতে প্রবেশ তো বন্ধ হল না। তথন এ পক্ষের মশালগুলো জালৈ উঠল—ত্বপক্ষের মশালে ত্বক্ষের প্রত্যেকটি লোক পরস্পরের চোথে স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠল। দপ্রারায়ণ দেখল, ডাকাতদলের অগ্রভাগে বন্দুক হাতে দলের স্বার—পরস্কণ রায়।

পরস্তপ রায় দেখল—আত্মরক্ষাকারী দলের মধ্যভাগে ইত্তবন্দ্ক দপ নারায়ণ চৌধুরী।

পরপ্রকে দেখে সেই মুহুর্তে তারা ছইজন যেন পাথর বনে গেল, আদেশ
দিতে, কথা বলতে, নড়তেও যেন ভুলে গেল, তাদের চোথের পলকও বোধ
করি পড়ে নি! নিয়তির লীলা কি নিছুর! ছুইজনের প্রধানতম শক্ত
অজ্ঞাতদারে ছুইজনের সম্মুথে এসে বুক পেতে দিয়ে আজ দঙায়মান! ছুইজনে
নিশ্চল! কিন্তু এক মুহূর্ত মাত্র! পুরমুহুর্তেই পরস্পরকে লক্ষ্য করে ছুজনের
বন্দুক উঠল! দুপনাবায়ণের মনে হুঠাং ইক্রাণীর মুখ বিহাৎবং চমকে গেল,

দে বন্দুক নামাল। আর পরস্তপের বন্দুক জেকে উঠবার আগেই কার লাঠির আঘাতে হাক্ত থেকে তা খনে পড়ল। আঘাতকারী লাঠিয়াল সেই তুলেনো মাত্র পরস্তপ তার চাপদাড়ি ধরে টানল—চাপদাড়ি অনামাসে খুলে এলো। পরস্তপ অবাক হল, কিন্তু দর্পনারায়ণ হল তার চেয়েও বেশি অবাক! এ যে মুকুন্দ। সে কোথা থেকে এল!

এই ঘটনাগুলো বর্ণনা করতে অনেকটা সময় লাগল—কিন্তু ঘটে গেল একআর্থ মিনিটের মধ্যেই। সেই মিনিট পরিমাণ সময় গত হতেই তুইপকপরস্পরের উপরে ঝাপিয়ে পড়ল, আর লাঠির ঠকাঠক শব্দ দেয়ালে মাথাঠুকেচতুগুণ প্রতিধ্বনিত হয়ে ক্ষালের ক্রতালির মতো শুভ হতে লাগল।

শোঠালাঠি বার্ধল বটে কিন্তু বেশ ব্রুতে পারা যাচ্ছিল যে ডাকাতদের আর তেমন উৎসাহ নেই, তাদের লাঠি চালানোর মধ্যে আক্রমণ অপেক্ষা আত্মরক্ষার ভাব বেশি ছিল। এমন যে হল তার একটি কারণ তাদের দলের একটিমাত্র বন্দুক বিপক্ষের হত্তগত হয়ে যাওয়া, দিতীয় কারণ ইতিমধ্যেই দলের সাত-আট জনের হতাহত হওয়। ডাকাতেরা এখন পালাবার উপায় ৠঁজছিল। দপনারায়ণের লাঠিবাজির ফদীর্ঘ কালের অভিজ্ঞতা ছিল। তার পক্ষকে সে আর তেমন উৎসাহিত করছিল না। কাজেই ডাকাতেরা একে একে ভাঙা দরজা দিয়ে সরে পড়ছিল। মেঘা একবার ডেকে লাল, বাব্লি, ওরা যে পালাভে।

দপ নারায়ণ বলল-ওদের আজ খুব শিক্ষা হয়েছে, ছেড়ে দে।

ভাকাতের দল বাড়ির বাইরে পৌছবামাত্র এক নিমেবে অন্ধকারের মধ্যে প্রস্থান করল, হতাহতদের নিয়ে যাবার চেটা অবধি করল না। সৌভাগ্যক্রমে এ পক্ষের কেউ নিহত হয়নি, ত্-একজনের মাথায় সামাল চোট লেগেছিল, এমন কিছু নয়। ভাকাতেরা পালাবামাত্র শবাই বৈঠকখানা ঘরে এদে বদল, চন্ধতি মৃহুর্তে ভক্তাপোশের তলা থেকে বের হল। দর্পনারায়ণ গিয়ে মৃকুন্দকে,ধরল, শুধোল —হাঁরে মৃকুন্দ, তুই কোথা থেকে ? স্থামি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

মুকুল বলল—দাদাবাব্, তুমি একটা লেখাপড়া-জানা লোক হয়ে ধদি বিশতে না পার, তবে আমি কেমন করে বুঝাব ?

দর্শ নারায়ণ ঈধং বিরক্ত হয়ে বলল—তোর কথা তুই বলবি, তাতে আবার কেথা-পড়া জানবার এমন কি দরকার।

মুকুন্দ মাথা চুলকায়।

দর্প নারায়ণ ভংধাল—আচ্ছা তোকে না হয় ভূতেই টেনে এনেছে, কিস্ত তোর উপর দীপ্তির ভার দিয়ে এলাম, তাকে একলা ফেলে তুই এলি কেমন করে ?

মুকুন্দ নিতান্ত দপ্রতিভভাবে বলল—থোকাবাব একলা থাকরে কেন ? তার ভার তো জিতন-মিতনের উপর দিয়ে এসেছি।

দপ নারায়ণ বলল—এমন কাজ তুই করতে গেলি কেন? জিতন-মিতন ছজনেই গাঁজা খায় জানিস।

मूक्न वनन-शामातन मानावाव, शांखा ना थांग तक ?

দর্প নারায়ণ বলল—তা বটে তুইও খাদ! কিন্তু এখানে আসতে গেলি কেন বল!

মুকুন্দ আরম্ভ করল—তুমি তো চলে গেলে দাদাবাব্, আমি বড় **ছিলিস্তায়** পড়লাম! ভাবলাম মুকুন্দ থাকতে তোমাকে কিনা শেষে বিপদের মুধে একা আদতে দিলাম! ভাবলাম, না! এথনি রওনা হতে হবে। অমনি জিতন আর মিতনকে ডেকে বললাম—জিতন-মিতন, গাঁজার পায়দা নিবি?

মুকুল বলে চলে—ওদের তো জান দাদাবার, পয়সার কথা জনলে ঘুম ভেঙে যায়, গাঁজার পয়সার কথা জনলে আম কাঠের উপরে নড়ে ওঠে। ছইজনে হাত বাড়িয়ে দিল। আমি গোটা ছই করে পয়সা দিয়ে বললাম, শোন! আমি দাদাবাব্র পিছু পিছু যাচ্ছি, তোরা থোকাবাব্লক দেখাজনা করিস। চলন—৬ नर्ग नातायण खरशात- खता कि रामण ?

মৃকুন্দ বলে কী আর বলবে ? জিতন বলল — দেখবো, যিতন বলল— ভনবো। জিতন-মিতন যিলে হল দেখবো ভনবো। ওরা ডো নারকোলের মালার আধ-আধখানা বটে — ছজনে যিলে তবে প্রবোটা?

দর্প নারায়ণ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—কিন্তু তুই কোন বিবেচনায় এমনটা করতে গেলি! আমার পিছন পিছন আসতে গেলি?

মৃক্ল বলল—ত্মি বেড়াতে গেলে কি আমি আসতাম, এ বে বিপদের মৃথে আসহ!

দিশ নারায়ণ ধমক দিয়ে বলল—কে ভোকে এমন করতে বলল ?

মুকুন্দ বলল—বউমা থাকলে আমাকে না পাঠিয়ে তিনি ছাড়তেন, না তুমিই আপত্তি করতে পারতে!

বাস! দর্শনারায়ণ চুপ করল—এ উত্তর সে কথনই আশা করে নি,
এমন উত্তর আশা করলে হয়তো সে এ তর্কের মধ্যেই যেত না। আন্ধকারের
মধ্যেই তার চোথ র্ছলছল করে উঠল, তার একবার মনে হল মৃকুন্দর গলাটাও
যেন ভারি ভারি।

ামনের মধ্যে ত্থে থাকলে মাহষে কথায় কথায় অপ্রত্যাশিতভাবে তার সম্মুখে এমে পড়ে। বনের বাঘকেও এড়ানো সম্ভব কিন্তু মনের ত্থকে এড়িয়ে চলতে কদাচিং পারা যায়। রত্নাকরের মতো ত্থের স্মৃতি বসে থাকে অতর্কিতের মোড়ে, হঠাং কখন তার আঘাত এসে পড়ে প<sup>া</sup>কের মাথায়— চারিদিক অঁক্ষকার হক্ষে যায়।

কথার মোড় ঘুরিয়ে দেবার উদ্দেশ্তে দপনারায়ণ ভবোল—তুই বাড়িতে ঢুকলি কি করে ?

मुक्स रन न--- किन, छोको छित्र मलित मरक।

দর্শ নারায়ণ হেদে বললু—আরে তাই তো জিজ্ঞেদ করছি, ওদের দলের সঙ্গে মিশে গেঁলি কেমন ভাবে ? তোকে ব্যুতে পারল না ?

মুকুন্দ বলে—পারবে কেমন করে?ু আমিও যে ওদের মতো ইয়া

চৌ-গোঁপ্লা লাগিয়ে নিলাম। ডাকাত তো আর গারে লেখা থাকে না, থাকে চাপ-দাড়িতে লেখা।

তারপরে একটু হেনে বলে—খার তা ছাড়া দাদাবাব, তোমার কাছে চাকরি করতে খাদবার খাগে আমিও তো ডাকাতি করতাম—ওদের হাবভাব সব জানি কিনা!

এমন সময়ে কাম সরকার এনে বলে—হজুর রাত্তি হয়েছে আর পরিশ্রমণ্ড হয়েছে খুব, এবারে বিশ্রাম করতে যেতে হয়।

দর্শ নারায়ণ একবার মৃকুলর দিকে তাকায়। কদম প্তাকে বিশ্বয়ে বলে—
আবে মৃকুল যে ! তুমি এলে কথন ? দর্প নারায়ণ বলে—সরকার ওর বিশ্রামের
ব্যবস্থা করে দিও—ভালোই হল—তুমি তো ওকে চেনো।

এই বলে দর্শনারায়ণ পিয়ে সানাহার শেষ করে শব্যা গ্রহণ করে— কিন্তু যুম আর আনে না।

দে বিছানায় শুয়ে চোথ বুঁজে পড়ে থাকে। তার ভক্রার মুইগাঁকি ফেমের মধ্যে বনমালার আর ইন্দ্রাণীর স্থলপদ্মের মতো কচি মৃথ ত্থানি দিব্যনাকুর মতো পর্যায় ক্রমে ছুটাছুটি করে শ্বতির রেশমী বদন বৃনতে থাকে। বন্যা খেমন দোনার পলি কেলে রেথে এগিয়ে ষায়—তেমনি বনমালা আর ইন্দ্রাণী কত দোনার শ্বতি ঢেলে দিয়ে এগিয়ে চলছে। দপ্রারায়ণ ভাবতে থাকে এক দময়ে ইন্দ্রাণী কাছে এদেছিল, আরও কাছে আদতে পারত—এমন দময়ে কোথা থেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে এল বনমালা। ইন্দ্রাণী দ্বৈ পিয়ে পড়ল—কিন্ত দে যে বিহাংশিখার দ্বছ! বিহাংশিখা বজ্রায়ি নিক্ষেপ করল জোড়াদীঘির হর্মাশিখরে—সব ভেঙে পড়ল! বিহাংলভার মতো নমনীয়, বিহাংশিখা যেদিন বজ্রসনাথ বহির্গত হয়—দেদিন কি দর্শাশ।

দর্প নারায়ণ ভাবে আজ বনমালাও দূরে গিয়ে পড়েছে যার চেয়ে আর দূরত্ব নাই কিন্তু দে যেন ইন্দ্রধন্নর দূরত্ব। বিহাৎ আর ইন্দ্রধন্ন হই ই আকাশের, তব্ হইয়ে কত প্রভেদ! বনমালা আর ইন্দ্রাণী হজনেই প্রেয়ণী—তব্ তারা কত ভিন্ন! দর্শনারায়ণ মনে মনে ভাবে অদৃষ্টের বাদ নিপুণ! যে পরস্তপকে আয়ও
করবার উদ্দেশ্যে সে এতকাল মনে শান দিছিল – অদৃষ্ট তাকে নিয়ে এসে
দর্পনারায়ণের মুঠোর মধ্যে সঁপে দিল কিন্ত তারপরেই শুরু হল ভাগ্যের
পরিহাদ! দর্পনারায়ণের উত্তত বন্দুকের সন্মুথে হঠাং ইন্দ্রাণীর মুথচন্দ্রমা
উদিত হল। নত হয়ে পড়ল বন্দুকের ফণা। তারপরে পরন্তপ কোথায় গেল
তলিয়ে, এখন চারদিক ইন্দ্রাণীময়, ভাঙা আয়নায় একটিমাত্র চন্দ্র খেন
শতথওরণে দেখা দিতে থাকে।

দেশনে দেখা যায় বনমালাকে। আবার বনমালাকে ভালো করে দেখতে গেলে
দেখানে দেখা যায় বনমালাকে। আবার বনমালাকে ভালো করে দেখতে
গেলে দেখানে ভেদে ওঠে ইন্দ্রাণীর মৃথ! এ কী লুকোচুরি! প্রিয়জনের
মৃথ স্থিরভাবে কল্পনা করায় যেন কী একটা বাধা আছে। কিদের চঞ্চলতা
বিন নির্ম্ন মুখছবির স্থাতিকে দানা বাধতে দেয় না। সে কি প্রেমের চঞ্চলতা!
ক্রিণ্ডে চায় না, ছ্রিয়েও ছুরোয় না, পূর্ণ হয়েও প্রেম অপূর্ণ। প্রেম যথন
পূর্বতা পায় তথন আব প্রেম থাকে না। প্রেম আর যাই হোক শান্তি নয়।
যারা প্রেমে শান্তি চায় তাদের আর কি বলব। সম্দ্রে কথনো ঢেউ না
থাকতে পারে—কিন্তু জোয়ার-ভাটার টান নিরন্তর তো চলেছে তার মজ্জায়
মজ্জায়। শান্তি যোগীর, আর চঞ্চলতা প্রেমিকের; ছণ্ডি যোগীর আর
তৃষ্ণা প্রেমিকের…

হঠাং দর্পনারায়ণের স্থৃতির রেশমী স্ত্র খুট করে ছিঁড়ে ধায়। শিয়াল-ভাকা ঝাঝা রাত্রির নিরেট নিতরতা একথণ্ড কালে। পাথরের মতো ভার জিমিত চৈতত্ত্বে এনে পড়ে টেউ জাগিয়ে দেয়—কালকের চিন্তা, আদম কর্তব্যের দায়িম, দীন্তিনার।রণের ম্থ! দে ঘুমোতে দৃঢ়সঙ্কল্ল হয়ে পাশ ফিরে শোল্প—কিন্তু ঘুম বোধকরি আদে না। পরতথ রায় এতক্ষণ ছুটছিল, এবারে গাঁয়ের বাইরে এসে পড়ে বুঝল বে আর কেউ অহ্বসরণ করছে না, তাই একটা পুকুরপাড়ে বসে পড়ল। সেও এমনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যে বিশ্রাম তার পক্ষে একান্ত দরকার — কিন্তু তথু বিশ্রামের প্রয়োজনে না বসলেও চলত, আসল কথা দলের লোকজনদের জন্তে অপেক্ষা করা তার কর্তব্য। অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করবার এমন নির্জন স্থান আর মিলবে না মনে করে একটা আমগ্রহের গুঁড়ি ঠেসান দিয়ে বসল।

এতক্ষণে একটু শাস্ত হয়ে বদবামাত্র নিজের অবস্থা, তুরবস্থাই বলা উচিত, এক ঝলকে তার মনের মধ্যে থেলে গেল। একটু একটু শীত করতে লাগল, পিঠে হাত দিয়ে দে বুঝতে পেল মোটা মেরজাইটা আগাগোড়া ছিভে গিয়েছে, ফাঁক দিয়ে পৌষের বাতাস চুকছে। পরস্তপ• ভাবল **লৈছিজন** এসে পড়লেই আডভায় ফিরে যাবে, ক্ষুণা তৃষ্ণা নিদ্রা তিন দিক থেঁকৈ ঘিরে ধরেছে—বাকি দিকে মৃত্যুর পথ উন্মুক্ত, কিন্তু মৃত্যুও আজ তার প্রতি পক্ষ-পাতিত দেখিয়েছে। তার মনে হল পক্ষপাতিত্বই বটে, কারণ এই অপুমানের বোঝা বয়ে বেঁচে থাকা অপেক্ষা তার মৃত্যুই বুঝি ভালো ছিল। ডাকাতি ব্যবসা আজ কয়েক বংসর হল সে ধরেছে, সব ব্যবসায়ের মতো এ ব্যবসাতেও লাভ-লোকদান হার-জিত আছে। হার-জিত লাভ-লোকদানের মতোই হিদাবের ব্যাপার, তাতে মান-অপমানের প্রশ্ন নেই। কিন্তু আজ তার অপমান এই যে দর্পনারায়ণের দয়ায় জীবনটা বেঁচে গেল। আর কেউ বুঝুক বা নাই বুঝুক পরত্বপ বুঝতে পেরেছিল যে দর্পনারায়ণ তাকে বন্দুকের খোলা নিশানায় পেয়েও নিতান্ত দয়া করেই ছেড়ে দিয়েছে। অথচ তাকে ছেড়ে দেবার রুথা দর্শনাবায়নের নয়। দর্শনারায়ণ যদি তাকে ইত্যা করত ভবু তাকে খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় না একথা অস্তত নিজের কাছে স্বীকার করবার মতে বিচার-বৃদ্ধি তার ছিল। কিন্তু ওইতেই বিপদ্ ঘটল। যতই যুক্তিওলো দর্পনারায়ণের পক্ষে দায় দিয়ে দাঁড়াচ্ছিল ততই একটা আদ্ধ আফোশ সে:
মধ্যে অহুভব করছিল। কার উপরে ? থ্ব সম্ভব তার নিজের উপরে।
আর কারে। উপরে নয়।

দলের লোকের জন্ত অপেকা করতে কল একটু জিরিয়ে নেরার উঠে সেধানেই ঘাসের উপরে সে শুদ্ররে পড়ল এখানে আর বাই হোক ঘ্যু চলবে না একথা সে জানত। কিন্তু কখন যে সে ঘূমিয়ে পড়েছে জান পার নি। হঠাৎ ঘুম ভেঙে ধড়কড়িয়ে কেংগ উঠে বসল। তারপরে দাঁড় দিরেই পড়ে গেল, তান পায়ে বিষম ব্যথা আলিক করল। আককারে হা দেখে মনে হল পাখানা ধেন ফুলে গিয়েছে। তথন সে ব্রুতে পারল পায়ে বিষম চোট লেগেছিল, উত্তেজনার সম্ব্রে ব্রুতে পারে নি—একেবারে আশক্ত হয়ে পড়েছে।

শিক্ষে পরস্কুপ সভাসতাই ভয় পেল। নিজের চেষ্টায় পালানো শিক্ষে সম্ভব নয়। আর দলের লোক। তারা নিশ্চয় ভাকে খুঁজে না বে এতক্ষণে চলে গিয়েছে। তার মনে হল—এখানে অসহায় ভাবে পড়ে থ ছাড়া তার আর কোন উপায় নেই। সে ভাবল—এখনি ভোর : গ্রামের লোকে তাকে দেখতে পাবে, তার পরের কথা উদ্বেগে আর সে ভাবং পারল না। ঘুমিয়ে পড়বার জন্মে নিজের উপরে তার রাগ হল, তার হল, ঘুমিয়েনা পড়লে হয়তো দলের লোকের সন্ধান প্রা ভার পক্ষে অস হতানা। এখন অসহায় ভাবে মৃত্যুর উদ্বেগ নিয়ে বিশ্ব থাকা ছাড়া আর বে পথ তার সম্বর্ধে ছিল না।

হঠাং প্রস্তুপ ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনতে পেয়ে চমকে উঠল। দে ভাব
—কে এত রাত্রে? একবার মনে হল—হয়তো তারই সন্ধানে তার দলে
ঘোড়সোয়ার বেরিয়েছে। এই কথা মনে হতেই তার মন খুন্দী হয়ে উঠল
ঘোড়ার শব্দ কাছে আসতেই দে চীংকার করে নিজের পরিচয় দিল, তার
দলের লোক, দে বিষয়ে তার মনে আর কোন সন্দেহ ছিল না। পরস্তুপের
কথা শুনতে পেয়ে ঘোড়দোয়ার যেন নামল—কারণ শব্দ আর শুনতে পাওয়া

বাচ্ছিল না। পরত্বপ আর একবার নিজের পরিচয় দিল এবং কিছুক্ষণ পরেই অহুভব করল কে একজন যেন তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তথনি সে চমকে উঠল। অন্ধকারে আগন্তককে দেখা বাচ্ছিল না—কিন্তু রাত্রিবেলায় অপরিচিত্তলোক কাছে এলে যে একলকার অস্তি অহুভূত হয়, সেই রকম অইছত করছিল পরস্থপ।

আগন্তক ভগাল—তুমি কে?

পরস্বপ বলন—আমি একজন আহত ব্যক্তি।

আগন্তক বলল—তুমি কিভাবে আহত তা আমি জানতে চাইনে, আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি তাই জানতে চাই।

পরস্থপ ভাবল—এখন তার কর্তব্য কি'! একদিকে এখানে অসহায় ভাবে বদে থাকা, ভোরবেলা গ্রামের লোকের হাতে প্রাণহানি ষ্টুতে পারে, নিদেন অপমান তো নিশ্চয়ই ! আর একদিকে আহত অবস্থায় ভুপারিটিত লোকের সঙ্গে অন্ধকারের মধ্যে যাত্রা! পরস্তপের মনে হল ক্ষতি কি ! মৃত্যুর অধিক আর কি হতে পারে ?

সে বলল—আমাকে আমার গাঁয়ে পৌছে দিতে পারলৈ পারিতোষিক পাবে —কিন্তু আমি হাঁটতে পারব না।

লোকটি বলল—পারিতোষিকের কথা পরে হবে। ঘোড়ায় চড়তে জান কি ? আমার সঙ্গে ঘোড়া আছে।

পরস্তপ বলল—ধরে চড়িয়ে দিতে হবে, পায়ে আঘাত পেয়েছি।

লোকটি বলল—তবে ওঠো।

পরস্তপ লোকটির সাহায্যে ঘোড়ায় চড়ে বদল।

আগন্তক ভুণাল—কোন গ্রাম ?

পরস্তপ বলন—এখন যে পথে যাচ্ছ চলো, ভোর হলে বলব ।

তথন আগস্তক লাগাম ধরে ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে ধীরে আদ্ধকারের গ্যে অগ্রসর হয়ে চলল।

## পরস্তপের পূর্বকথা

্জোড়াদীঘির কয়েদথানা হইতে থালাশ পাইয়া পরস্তপ রক্তদহে ফিরিয়া আদিল। দে যথন ইন্দ্রাণীর খম্মুথে উপস্থিত হইল, ইন্দ্রাণী খুশী হইল বটে, কিন্তু, বিশ্বিত হইল না। পরস্তপ তাহার খুশিটা বুঝিতে পারিল না ভাবিল তাহার আগমনে ইন্দ্রাণীর আনন্দ হয় নাই, নতুবা এই অপ্রত্যাশিত আবিভাবে দৈ চমকিয়া উঠিত। কিন্তু তাহার বিশ্বিত না হইবার যে যথেষ্ট কারণ আছে

—তাহা আর কেহ না জানিলেও ইন্দ্রাণী তো জানে।

পরস্বপ বলল—ইক্রাণী আয়ি আদিয়াছি। ইক্রাণী বলিল—ভালোই হইল!

ं ভার্নেটি হইল।

পরস্থপ ভাবিল ইহা তো ভালোবাদার উক্তি নয়।

 পরস্থপ বলিল—ইক্রাণী তুমি কি আমাকে ভালোবাদো না ?

ইক্রাণী বলিল—তাহা এতদিনে বুঝিতে পারা উচিত।

পরস্থপ ভাবিল—ইহার চেয়ে জোড়াদীঘির ক্ষেদ্থানা তাহার পক্ষে বোধ

পরস্কপ জাবিল—হহার চেয়ে জোড়াদা। ঘর কয়েদখানা তাহার পক্ষে বোধ করি জালো ছিল।

ति हां भर्म शिक्तानीत घरत राज ।

চাঁপা ঠাকুরানী তথন সমূথে আরসি রাথিয়া হৃগন্ধি তৈল-ভ∉কারে কেশ বিশ্রাস করিতেছিল।

এই চাঁপা ঠাকুরানীকে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন আছে, কাজেই তাহার পূর্বকথা একটু দবিভারে বলা আবশুক।

চাঁপা ঠাকুরানী ইন্দ্রাণীর পরিবারভুক্ত, কিন্তু আত্মীয়-কুটুম্ব নহে। তাহার বয়স ত্রিশের কাছে, কাজেই ইন্দ্রাণী হইতে সে অনেকটা বড়। শৈশব হইতে পিতৃষাত্হীন ইন্দ্রাণীর সে অভিভাবক স্বরূপ। লোকে সেইরূপ মনে করিত্ত, ইক্রাণীও অক্তথা মনে করিত না। বস্তুত অভিভাবকের সমস্ত অধিকারই সে প্রয়োগ করিত।

ইন্দ্রাণীর সহিত প্রন্থপের বিবাহের ঘটকালি ও ক্তিত্ব চাঁপারই প্রাপ্য। বিবাহের পরে গোলঘোগ দেখা দিল। সংসারের অধিকাংশ গোলঘোগই মানসিক, বর্তমান ক্ষেত্রেও মনে মনেই তাহার স্ত্রপাত হইল।

পরস্কপ ইন্দ্রাণীকে ভালোবাসিয়া বিবাহ করে নাই, তাহার ঐবর্থের সাহাযো
জ্যোঁড়াদীঘির দপনারায়ণের উপরে প্রতিশোধ গ্রহণ সহজ হইবে ভাবিয়া
তাহাকে বিবাহ করিয়াছিল। আবার ইন্দ্রাণীরও পরস্কপের প্রতি কোন কাকর্ষণের কারণ ছিল না। দপনারায়ণকে দে শিক্ষা দিতে চায়—অদহায়
মেয়েমাছ্রের পক্ষে তাহা কেমন করিয়া সন্তব! বীরপ্রকৃতি পরস্কপেকে অস্ত্রস্বরূপে প্রয়োগ করিলে তাহার উদ্দেশ্য দিদ্ধ হইতে পারে ভাবিয়াই সে তাহাকে
বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইয়াছিল। ইন্দ্রাণী জমিদারির মালিক, পিন্ত্রমাত্রীন,
তার উপরে কুলীনকতা। বলিয়া অধিক বয়স পর্যন্ত অবিবাহিতা, তাহার
স্বাণীনতা স্থান-কালের বিবেচনায় অনেকটা বেশি ছিল।

যেখানে শামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাদার সম্পর্ক নাই, সেধানে পত্নীর সৌন্ধইই প্রধান অবলম্বন। অনেক সময়ে সৌন্দর্যের খনি খুড়িতে গিয়াই প্রেম আবিষ্কৃত হয়, আবার অনেক সময় প্রেমের রঙীন কাঁচ প্রেমাম্পদের সৌন্দর্য প্রকট করিয়া তোলে। ইন্দ্রাণী অপূর্ব স্থনরী ছিল, কিন্তু তাহার সৌন্দর্যে তরলতা, অর্বাচীনতা, মোহজনক কিছু ছিল না। কাঞ্চনজন্ত্যার তুযাররানির উপরে প্রভাতের আলোক লাল পড়িলে যে দিব্য শতদল বিকশিত হয়, সেইরূপ একটি অনির্বচনীয়তা তাহার সৌন্দর্যে ছিল। ক্ষুদ্রচিত্তকে ইহা মৃশ্ব করিতে পারে না। যে হতভাগ্য কেবল চোথের সাহায়েই দেখিতে অভ্যন্ত সৌন্দর্যের মোহ ব্যতীত আর কিছুই সে দেখিতে পায় না।

অপরদিকে, চাঁপার সৌন্দর্যে একপ্রকার তরলতা ছিল, জ্যোঁংসাভিষ্ক নদীর স্রোতের মতো তাহা তরল, চুঞ্চল এবং সহজ্ঞপাগ্য। আবার চাঁখার বয়সচাও এমন যাহাতে জীবনের অভিজ্ঞতায় নিজের রূপকে সে অসির মতো চালিত করিতে পারে, প্রয়োজন হইলে বাহির করিয়া আঘাত করিতে পার প্রয়োজন হইলে বাপে পুরিয়া রহস্তময় হইতে পারে, আবার প্রয়োজন হই আদিলতা বাহলতায় পরিণত হইয়া ইম্পাতের বন্ধনে জড়াইয়া ধরিয়া মর্ম অবৈধি রক্তরাগে চিহ্নিত করিয়া দিতে পারে। চাপা অবিবাহিতা। চা ব্রিল পরস্বপ ধরা পড়িয়াছে। ইক্রাণী তার পরে ব্রিল। পরস্বপ সকলে পরে ব্রিল। আর তাহার মুখভাব বে অপর ছইজনের কাছে ধরা পড়িয়াঁ —তাহা বোধকরি দে ব্রিতেই পারিল না।

ইন্দ্রাণী ব্ঝিল কিন্তু কিছু বলিল না, কারণ অহন্ধার পরাজয়কে বরণ করি পারে কিন্তু কখনো স্বীকার করে না। তাহা ছাড়া পরস্থপ যে তাহার অ অন্তের কাছে লোকে কান্ধ চায়, ভালোবাসা চায় না, ভালোবাসি না বলি অন্তর্কে পরিত্যাস করিলে ক্ষতি কাহার ? চাঁপা ব্ঝিল, খুলি হইল, ভার্মাকর্ষণ করিবে, অথচ ধার দিবে না। প্রভ্যেক নারীই ভাবিয়া থা ভালোবাসার প্রয়োগ তাহার ইচ্ছাধীন। এই ভিনের বিচিত্র সম্পর্ক লই অদৃষ্ট বথন একটি ত্রিভূজ রচনা করিয়া তুলিতেছিল এমন সময় জোড়াদীর্গি দাহাত দাকা বাধিয়া উঠিল। অদৃষ্ট তাহার লীলাকে কিছুকালের জ্ঞান্থ হইতে অন্ত পথে চালনা করিয়া দিল।

জোড়াদীঘির কয়েদখানার নিংদক অন্ধকারে পরস্থপের মনে হঠাং ইক্রাণিক দিব্য জ্যোতিতে প্রকাশ হইয়া পড়িল। ংং দৌন্দর্যের ইহ সভাব। দূরে না দাড়াইলে ভাহাকে উপলব্ধি করা যায় না। কাঞ্চনজ্জ্যা পাদদেশ হইড়ে ভাহা একটা পাথরের ভুগ মাত্র। যে দূরে দাড়ায় কেবল দেই দেখিতে পায় কাভিকের খেত ময়্রটির মতো কলাপ বিস্তার করিয়া দিয়া অধীর আগ্রহে দে অপেক্ষা করিতেছে। মহং তৃষ্ণা লইয়াই দে ইক্রাণীর কাছে আদিয়াছিল—এমন সময় স্থা অন্ত গেল, অন্ধকার আকাশে দিব্য কাঞ্চনজ্জ্যার অবিশ্বই রহিল না। তৃষ্ণার্ত পৃথিক ঝয়নার তীরে আদিয়া বিলি চাদের আলোর নিভৃত রহস্তে জল দেখানে ঝলমল, ছলছল, তাহার কোমল কাকলির আহ্বানের আর বিরাম নাই, যেমন সহজ প্রাণ্য, তেমনি অনায়ায়ে

রক্ষার বোগ্য। তাহার মনে হইল মন্দাকিনী মিথ্যা, ভোগবতীর চেয়ে অধিকতর পত্য আর কি ! তৃষ্ণা নিবারণই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে অনায়াদকে ছাড়িয়া ছরায়াদের জ্বন্ত বসিয়া থাকা কেন ? তৃষ্ণা ক্ষণিক, কিন্ত জীবনও তো নিত্য নয়! আর বহুতর ক্ষাতৃষ্ণার মাল্যই তো জীবন। আকঠ তৃষ্ণা লইয়া পরস্কণ চাণার ঘরে প্রবেশ করিল, চাণা তথন চুল বাধিতেছিল।

চাঁপা রোহিণী নয়। রোহিণীর চেয়ে দে অনেক বুদ্ধিমতী। রোহিণী ধরা দিবার জন্ম ব্যস্ত ছিল, চাঁপা ভাবিয়াছিল ধরা না দিয়া দে ধরিয়া রাখিবে। সে অহুমান করিয়া লইয়াছিল বিবাহিত সীমানার বহিভুতি প্রেম মুগত্ঞিক। শ্রেণীর, দূরে হইতেই তাহা সত্য, কাছে হইতে মরীচিকা মাত্র। তত্ত্বের বিচারে সে ভুল করে নাই, কিন্তু তত্ত্বে সীমানার ঘাট হইতে বাসনার অগাধ জলে নামিবা মাত্র দে ডুবিল, প্রথমে কিছুক্ষণ হাতপা ছুঁড়িয়াছিল বটে— কিন্তু না ডুবিয়া উপায় থাকিল না। এমন যে হইল তাহার কারণ চতুর চাঁপার চেয়েও অদৃষ্ট চকুরতর। 🕻 আরও কারণ এই যে স্ত্রীলোকের জীবনে একটা বয়দ আদে যথন হঠাং দে তাহার পূর্বজীবনকে অন্বীকার করিয়া অনভিপ্রেত কাও করিয়া বদে। স্ত্রীলোকের জীবনে এই বয়সটা প্রত্তিশের কাছাকাছি। দে সময় পর্যস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম ঘাহার আয়তাগ্লীন ছিল হঁঠাং ভাহার মধ্যে আলোড়ন দেখা দেয়। কথামালার ঘুমন্ত শশকের মতো অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিয়া সে দেখিতে পায় যে যৌবন-সূর্য অন্তগমনোনুখ, সে দেখিতে পায় রাত্তির কালো ছায়া জরতীর মদীপ্রবাহের মতো গড়াইতে ভক্ত করিয়াছে, বাসনার লবণামু কর্তৃক উৎক্ষিপ্ত শুক হদয়কমু কঠে স্থাপন করিবামাত্র সে অপরিত্প্ত কামনার কলধ্বনি ভনিতে পায়, সে তাকাইয়া দেখিতে পায় . জীবনের বালুঘটিকায় আর সামাত্ত কয়েকটি মাত্র বালুকণা অবশিষ্ট আছে---তথনি দে স্থাীর্ঘকালের অতৃপ্তিকে এক মৃহুর্তে নির্যামিত করিয়া পান করিবার আগ্রহে মরীয়া হইয়া ওঠে। নারীর এই ভাববিপর্ণয় পয়ত্তিশের কাছে-

পুরুষের জীবনে এই দীমাট। প্রতানিশের পূর্বে হইবে না। চাঁপার সেই বর্ষ আসম। সাপুড়ে সাপের কামড়ে মরে, বাঘশিকারী বাঘের হাতে মরে, প্রেম-ব্যবসায়ীর অন্তিম দশা প্রায়শই প্রেমের আঘাতেই ঘটিয়া থাকে। চাঁপা ভাবিল বেশ করিয়া থেলাইব, অদৃষ্ট হাসিল, বঁড়শি তথন তাহাকে আকঠ বি ধিয়াছে!

এই বিজ্জাটির তির্থক গতি মন্থর গতিতে চলিতেছিল, এমন সময়ে অদ্টের
ধাক্ষার ঘটনা একটি চূড়ান্ত পরিণতির মুথে ছুটেল। জমিদারবাড়ির বাহিরে
রাত্রিযোগে পরন্তপ ও চাপা মিলিত হইত, আবার রাত্রি শেষ হইবার আগেই
তাহারা বাড়ির মধে। ফিরিয়া আদিত। যদিচ রাত্রে সদর দেউড়ি বন্ধ করাই
রীতি তব্ স্বয়ং থোদ কর্তার আদেশে দেউড়ি খোলা রাথা হইত, দেখানে
একজন পাহারা দিত। প্রকাশ-প্রায় তাহাদের নিশা-যাপন লোকের
অগোচর ছিল না, জানিত না কেবল ইন্দ্রাণী। কে তাহাকে বলিবে ? এ তো
বলিয়ার মতো নয় বিশেষ সকলেই তাহাকে ভালোবাসিত, সেহ করিত, এমন
পীড়াদামক কাহিনী কে তাহার কাছে বির্ত করিবে ? কিন্তু শেষ পর্যন্ত
কথাটা কানানুষায় তাহার কানে পিয়া পৌছিল।

একদিন শেষ রাত্রে পরস্কিপ ও চাঁপা দেউড়ির কাছে আসিয়া দেখিল দেউড়ি ভিতর হইতে বন্ধ। বিশ্বিত পরস্তপ হাঁকিলু—দেউডি খোলো।

ভিতর হৈইতে উত্তর আদিল—হুকুম নেহি, হুজুর। পরস্তুপ হাঁকিল—কে হুকুম দিল গ

ভিতর হইতে অর্জুন সিংহ উত্তর দিল—মাইজিকা ছকুম, হজুর !

পরতপ ও চাপা হজনেই ইন্দ্রাণীর প্রকৃতি বিলক্ষণ অবগত ছিল, কাজেই ব্ঝিল দরজা সতাই বন্ধ হইয়াছে, দিনের বেলাতেও থুলিবে না, ব্ঝিল যে এখন একটিমাত্র পথ তাহাদের সমূথে থোলা—সে পথ বাহিরের দিকে, তাহারা ব্ঝিল যে ব্জদহের জীবনমাত্রা তাহাদের পরিসমাপ্ত। তখন তাহারা হুইজনে একই হুর্ভাগ্যের যুগল ছায়ার মতো রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে মিলাইয়া গেল। রস্তদহের কেহ তাহাদের সন্ধান জানিতে পারিল না, সন্ধান করিল না, সন্ধান করিবার পক্ষে ইন্দ্রাণীর নিষেধ ছিল।

চলন বিলের রাজ্যাহী জেলার প্রান্তে পারকুল বলিয়া একটি গ্রাম ছিল, এখনও আছে। পরস্তপ ও চাঁপা পারকুলে আদিয়া আশ্রম লইল। এখানে আদিবার প্রধান কারণ এই যে সংসারে অচল লোকের স্থান চলন বিল। বাহাদের আর কিছুই নাই, কেবল বীর্য আছে, চলন বিলে তাহাদের স্বই আছে—অথবা ইচ্ছা করিলেই অল্লদিনে সবই অর্জন করিতে পারে।

• কি হতে, কি তাবে তাহারা পারবুলে আদিল, কেমন করিয়া বাদীয়ান সংগ্রহ করিল, থাওয়া-পরার কি ব্যবস্থা করিয়া লাইল, এ সমস্ত বিবরণ চিত্তাকর্ষক হইলেও আমাদের কাহিনীর পক্ষে অত্যাবশ্রক নয়। এক বংসর পরে যথন আমরা তাহাদের দেখা পাই, দেখি যে তাহারা গাঁরের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ পরিবার। এখানে আদিয়া থে পোড়ো বাড়িটা তাহারা অধিকার করিয়া লাইয়াছিল তাহাকে মেরামত করিয়া বাদোপমোগী করা হইয়াছে, আভিনায় গোক আছে এবং মরাইয়ে ধান ও কলাই সঞ্চিত, চাকর ও মজুরে জন তিন-চার লোক খাটে। যাহারা রাত্রির অন্ধকারে চোরের মতো অসহায়ভাবে গ্রাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল তাহাদের অবস্থার এমন সমৃদ্ধি কেমনভাবে ঘটিল কেহ শুধাইলে হয় আমরা নিক্তর থাকিব নয় য়িছদিগণের পূর্বপুক্ষ আদম ও ইভের কথা শ্রবণ করাইয়া দিব। যাহার বীর্ঘ আছে তাহার স্বই আছে। পৃথিবী বীর্ঘশুন্ধ। নিরীহের নিকটে সে কুপণের স্বর্গভাঙার। সংসার ভালো মাহুষের স্থান নয়। পরম্ভণ আর বাই হোক ভালোমাহুষ নয়।

এখানে আসিয়া প্রথমে সে পরশুরামের দলের অন্তিত্ব অবগত হইল, নিতান্ত অপ্রাসন্ধিক ভাবেই অবগত হইল।

পরস্কপ ছিপ-নোকাযোগে বিলের মধ্যে টহলু দিয়া বেড়াইত, জিজ্ঞাদা করিলে দে বলিত হাওয়া খাইতেছি। কিন্তু বস্তুত হাওয়ার চেয়ে অধিকতর মূল্যবান বস্তু দে খাইত বা খাওয়ার ব্যবস্থা করিত। যে-উপায়ে দে এক-বংসরের মধ্যে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল তাহার একমেটে নাম ভাকাতি। উহাকে দোমেটে করিলে বলে ব্যবসা আর তাহার উপর রঙচঙ করিয়া স পোশাক পরাইয়া চোথ কান নাক মুখ বসাইলে নাম গ্রহণ করে আর্থ্যজাতি বাণিজ্য। কিন্তু সবই ভাকাতির রকমফের মাত্র। সংসারে সবাই ভাকা। করিতেছে। ডাকাত নম্ন কে? বড় ডাকাত ছোট ডাকাতকে অবজ্ঞা ক আরু ছোট ডাকাত বড়কে ঈয়া করে। এই অবজ্ঞা ঈয়ার আঘাতে। আলোডন ওঠে তাহারি নাম রাজ্নীতি।

পুক্দিন ডাকাতি সারিয়া ফিরিবার পথে পরস্থপ বিলের-কাঁধি নামক এ
গ্রামে পৌছিল। তথন সন্ধ্যা আসন্ধ পরস্থপ ভাবিল ফিরিবার আ
ে
কোন গৃহস্থের বাড়িতে বঁথিয়া তামাকু সেবন করিয়া লইবে। এই ভাবিয়া চে
একজন সমূদ্ধ গৃহস্থের বাড়িতে উপস্থিত হইল। সে লক্ষ্য করিল যে বাড়িতে
বড় উদ্বেগের ভাব। সে শুধাইল—তাহারা এমন ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে কেন ?
গৃহস্বামী বলিল—মহাশয়, আজ আমাদের বড়ই বিপদ। আজ রাত্রে আমার
বাড়িতে ভাকাতি হুইবে বলিয়া চিঠি আদিয়াছে।

পরভূপ শুধাইন—কাহার দল ? গৃহস্থ বলিল—পরশুরামের দল।

তারপরে সে ইলিল—পরশুরামের দল এদিকের স্বচেয়ে তুর্দাস্ত ডাকাত। আজ আর আমাদের রক্ষা নাই।

শরন্তপ হাসিয়া বলিল—এত ভয় পাইতেছেন কেন ? সংসারে যেমন
পরত্তরাম আ্ছে, তেমনি তাহাকে জয় করিতে পারে এমন রামের অভাব নাই।
দে বলিল—আপনাদের গাঁয়ে লাঠি ধরিতে জানে এমন বে সব পুরুষ মামুষ
আছে তাহাদের এখানে আসিতে আদেশ করুন। আমি আপনাদের স্বার
হইলাম, দেথি পরত্তরামের দল কি করিতে পারে ?

পরস্তপের কথা শুনিয়া ও তাহার বীরোচিত আকৃতি দেখিয়া গৃহস্থ সাহস পাইল। সে গ্রামের লোকদের ডাকিয়া পরস্তপের প্রস্তাব শুনাইল। সকলে সানন্দে রাজি হইয়া লাঠিলোটা, ঢাল-তলোয়ার লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। বথাসনয়ে গভীর রাত্রে পরশুরামের দল আদিয়া পড়িল। তাহারা দুর্জয়—কিস্ক আজ পরষ্ঠপের সাহসের গুণে তাহার। স্থবিধা করিতে পারিল না, বেগতিক দেখিয়া পশায়ন করিল। গ্রামের লোক পরস্থপকে অদীম কৃতজ্ঞতা জানাইল। ভোরবেলা সে পারকুলে ফিরিয়া আদিল।

কিছুদিন পরে একটি লোক পরস্তপের বাড়িতে আদিয়া উপস্থিত হইল।
পরস্থপের মনে হইল তাহাকে যেন দে আগে একবার দেখিয়াছে—কিন্তু করে,
কোথায় শারণ করিতে পারিল না; সেই লোকটি নিজের পরিচয় দিয়া জানাইল
যে সে পরশুরামের দলের একজন প্রধান ব্যক্তি। সে বলিল যে তাহাদের নেতা
পরশুরামের কিছুদিন হইল মৃত্যু হইয়াছে। এখন সকলেই সর্দার হইতে চায়,
কেহ কাহাকেও বড় বলিয়া স্বীকার করে না, ফলে এখন দিলটি ভাঙিয়া যাইতে
বিসিয়াছে। সে বলিল—আপনি যদি আমাদের দলের স্পার হইতে স্বীকার
করেন তবে আমরা সকলেই আপনাকে মানিতে রাজি আছি।

পরস্কপ জিজ্ঞাসিল—আমার পরিচয় পাইলে কিরূপে ?

লোকটি বলিল – বিলের কাঁধির ষত্ন চাকির বাড়িতে ভাকাতির কুথা -ভুলিতে পারি ?

তথন পরস্তপের মনে প্জিল সেদিন রাতে মশালের আলোয় তাহাকে • একবার যেন সে দেখিয়াছিল।

লোকটি বলিল—সেদিন রাত্রে বাধা পাইয়া আমরা সন্ধানে জানিলাম যে
আপনারই দর্দারির গুণে যত চাকির বাড়ি রক্ষা পাইয়াছে। তথন হইতে
আমরা আপনার থোঁজ করিতেছি। আপনার দর্দারি মানিতে সকলেই রাজি
হইয়াছে—এথন আপনি সমত হইলেই হয়।

পরন্তপের অসমত হইবার কোন কারণ ছিল না—দে রাজি হইল।
এতদিন যাহা সে করিতেছিল তাহা ডাকাতির বেনামদার, এবারে নামটা গ্রহণ
করিল। সেকালের ডাকাত বলিয়া নাম পড়িলে তাহারা লজ্জা বোধ করিত না,
জমিদারের আমলাগিরির চেয়ে তলোয়াববাজিকেই ডাহার। শ্রেষ মুনে করিত।
তলোয়ারের চেয়ে যে কলমের ধার বেশি এ প্রবাদ তাহাদের স্থাই যাহারা
কলম ছাড়া আর কিছু চালাইতে শেথে নাই।

পরস্কপ পরশুরামের দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার পরে ডাকাচ্চের দলটি চলন বিল অঞ্জলের, এমন কি রাজসাহী পাবনা অঞ্জলের, শ্রেষ্ঠ দল হইয়া উঠিল। ব্যবদার গুণে পরস্কপের এবং ডাকাতগণের শ্রীবৃদ্ধি হইল। কোন ডাকাতের না শ্রীবৃদ্ধি ঘটে ?

পরশুরামের দলের নেতা ব্লিয়া পরস্তপ সাধারণের মধ্যে পরশুরাম নামে পরিচিত হইল।

বংসর ছই পরে চাপার একটি মেয়ে হইল। চাপা মেয়েটির নাম রাখিল - স্কানি।

ইদানীং কিছুকাল হইল চাঁপার সঙ্গে পরস্তপের মন ক্ষাক্ষি চলিতেছিল। বাহত কোন বিবাদ ছিল না, আন্তরিক বিচ্ছেদ ঘটিয়া গিয়াছিল। নদীতে জলের ঠিক নীচেই চর পড়িয়া ধায়, বাহির হইতে বোঝা ধায় না, কিন্তু একথানা ছোট ভিঙি চলিতে গেলেও বাধিয়া ধায়। এখন মেয়েট হইবার পরে শুদ্ধ বালুর চর মাখা পূলিল, নৌকা চলাচলের সন্তাবনাও আর রহিল না। প্রথম হইতেই পরন্তপ মেয়েটিকে বিষচক্ষে দেখিল, আবার সেই হত্তে চাঁপার সহিত প্রকাশ্য সন্ধট দেখা দিতে আরম্ভ করিল। পরস্তপ স্কানিকে কথনো কোলে লইক না, কথনো কাছে ডাকিত না; বরঞ্চ সর্বদাই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া আনাদর প্রকাশ করিত। শিশু হইলেও স্কানি পিতার আনাদর ব্রিতে পারিত, সে দ্রে দ্রে থাকিত, তাহাতে পিতার কোধ আরও বাড়িত, রাগিয়া বলিত—খানকির মেয়ে আর কেমন হবে।

পরস্থপ বলিত;—স্থামি ওকে ডাকাতনি বানাব। চাঁপা বলিত—নিজে ডাকাত হয়েও কি.সাধ মেটে নাই ?

পরন্তপ রাগিয়া বিভিত্ত আমি ওকে ডাকাতের সঙ্গে বিয়ে দেবো।
চাপা বলিত — আগে বড় তো হোক, তথন দেখা যাবে কে কার সঙ্গে
বিয়ে দেয়।

, পরস্তপ উত্তর করিত—তুমি ভাবছ আমি ততদিন অপেক্ষা করব, আমি এই বছরেই বিয়ে দিয়ে ফেলব। কে ঠেকায় দেখি। স্থজানির বয়স তৃই বছরও পূর্ণ হয় নাই।

একদিন ডাকাতি হইতে ফিরিয়া মত্ত অবস্থায় পরস্তপ স্কানিকে আছাড় মারিল। চাঁপা কাঁদিয়া উঠিল, পরস্তপ হাসিয়া উঠিল। স্কানির শক্ত প্রাণ, এথনও অনেক তৃঃথ-কষ্ট তাহার অদৃষ্টে আছে তাই দে মরিল না, তুইদ্বিন অচৈতত্ত থাকিয়া মাসথানেক ভূগিয়া সারিয়া উঠিল।

চাঁপা বৃঝিল মেয়েকে এথানে রাখিলে বাঁচানো সন্তব হইবে না— কুন্তু পাঠাইবেই বা কোথায় ? এমন সময়ে পরস্তপ আবার ডাকাতি করিতে বাহির হইয়া গেল। এই সব উপলক্ষ্যে সে দশ-বারো দিন্য কথনো মাসাধিক কাল অম্পস্থিত থাকিত। চাঁপা ভাবিল—এই উপযুক্ত অবসর।

স্কানির উপরে পরস্তপের রাগের কারণ ব্রিয়া ওঠা সহজ নয়। হয়তো চাঁপার উপরে তাহার বিদ্বে আছে তাহাই মৈয়ের উপরে গিয়া পড়িল। হয়তো সে ভাবিল যে মেয়ে ইশ্রাণীর গর্ভে জিমিলে জমিদারির মালিক হইতে পারিত আজ সে ভিথারিনীর বেশে, সমাজের উপেক্ষিতা হইয় আসিয়াছে— তাই তাহাকে সে বিষচক্ষে না দেখিয়া পারিল না।

বিলের কাঁধির যত চাকি মাঝে মাঝে পারকুলে পরস্তপের বাড়ি আসিয়া রক্ষাকর্তার প্রতি ক্বতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া যাইত। আসিবার সময়ে সে হাতে করিয়া বাড়িতে তৈয়ারি ঘি, ক্ষীর ও ফলমূল আনিত, রক্ষাকর্তাকে ভেট দিয়া যাইত। চাঁপার সঙ্গে তাহার বিলক্ষণ পরিচয় হইয়াছিল। এবারে ষত্ন চাকি আসিলে চাঁপা তাহাকে বলিল—চাকি, স্কানিকে নিয়ে গিয়া মাহ্য করো—এখানে থাকলে আমি বাঁচাতে পারব না—

যতু চাকি জানিত, চোথেও দেখিয়াছে শিশুটির উপরে কি রকম
অত্যাচার হইয়া থাকে। দে সহজেই রাজি হইল। চাঁপা স্থজানিকে
সাজাইয়া গুছাইয়া হুধ পান করাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চাকির কোলে তুলিয়া
দিল। স্থজানি কাঁদিল না—ভাবিল এ একটা নৃতন মজা হইতেছে। যতু
চাকি ভাহাকে লইয়া চলিয়া গেলে চাঁপা ঘরে আদিয়া মেজের মধ্যে লুটাইয়া
পড়িল।

পরত্বপ ফিরিয়া আসিয়া জ্জানিকে না দেখিনা ভ্রণাইল পানকির বিটিটা কোণায় ?

চাপা চোধ মৃছিতে মৃছিতে বলিল—তার হয়ে গিয়েছে। পরস্কপ হাসিয়া ললিল—বাঁচা গিয়েছে। এবারে আর একটা গেলেই বাঁচি।

ষত্ চাকি মাঝে মাঝে আসিয়া চাঁপাকে স্কালির সংবাদ দিয়া ষাইত। একবার আসিয়া বলিল—মা, আমি তো া আর রাধতে সাহদ করিনা।

कांशा विनन-कि वावा ?

ষত্বলিল—জান তো বাব্ মাঝে মাঝে আমার বাজি পায়ের ধুলো দেয়, একদিন গিয়ে প্রায় স্কানিকে দেখে ফেলেছিল, আনেক কটে ব্যাপারটা ঢাকা দিই, কোন দিন দেখে ফেলবে পেদিন ওর আমার ছজনেরই প্রাণ যাবে।

ে - চাঁপা বলিলু-বাবা, এখানে আনলেও তো রক্ষা করতে পারব না।

ইছু বলিল-তবে ওকে আমার বোনের বাড়ি পাঠিয়ে দিই, দেখানে কট হবে না।

কট হইবে না শুনিয়া চাঁপা কাঁদিল, বলিল—যা হয় করো। যত ফিরিয়া গিয়া স্কজানিকে তাহার বোনের বাডি রাথিয়া আদিল।

যত্ন চাকির বোনের বাড়ি আতাইকুলা গ্রামে। গ্রামটিও চলন বিলের ধারেই দ যত্র বোনের খন্তরবাড়ির অবস্থা মন্দ নয়। দে শিশুটিকে পাইয়া খুনী হইল। যত্বলিল—মোডিয়া, আমি মাঝে মাঝে এদে থবর নিয়ে যাব। সে যাইবার পূর্বে স্কলানির ইতিহাদ মে তিয়াকে বলিল, নিষেধ করিয়া দিল এসব কথা আর কাহাকেও যেন দে না জানায়। মোতিয়া জানাইবে আর কাহাকে, দে বিধবা এবং নিঃসন্তান।

মোভিয়ার বাড়ির পাশে একঘর সমৃদ্ধ গৃহস্থ ছিল। সে তাহাদের
স্বজাতি। বুড়া বনোয়ারী ফুটফুটে মেয়েটিকে দেখিয়া মোভিয়াকে বলিল—
বউ, সেয়েটিকে আমাকে দাও, আমাস নশুর সঙ্গে ওকে বিয়ে দিই। বয়সে
বেমানান হবে না।

নও বৃদ্ধের একমাত সন্তান। বয়স বছর আটেক, কাজেই সতাই বেমানান হইবার কথা নয়।

নশুর সঙ্গে স্থজানির বিবাহ হইয়া গেল। তথনকার দিনে শিশুর বিবাহ ওপ্রচলিত ছিল—এথনো কোথাও কোথাও ফোনা হয় এমন নয়।

বিবাহের বছরখানেকের মধ্যেই নশু ওলাউঠায় মরিল। বনোয়ারীর স্থাী পুত্রবধ্কে অপন্না, রাক্ষদী, স্বামীথাকী আখ্যা দিয়া তাড়াইয়া কল। ক্ষানি যেমন না ব্ঝিয়া যহ চাকির বাড়িতে গিয়াছিল, যেমন মোভিয়ার বাড়িতে এবং পরে বনোয়ারীর বাড়িতে আদিয়াছিল, তেমনি কিছুই না ব্ঝিয়া আবার মোতিয়ার বাড়িতে ফিরিয়া আদিল। কিন্তু এবার এত সহজে রক্ষা পাইল না, কারণ নশুর মা তাহাকে দেখিলেই ঝাঁটা লইয়া আদিত। মোতিয়া বাধা দিলে রাগিয়া বলিত, নিজে স্বামীথাকী কিনা তাই স্বামীথাকীর উপরে এত দরদ! নিজের পেটের ছেলে হলে ব্রতে আমার ব্কের ভতরটা কেমন করছে।

মোতিয়া ব্ঝিতে পারিল স্থানিকে এখান হইতে সরাইতে হইবে। কিন্তু সরাইবে কোথায় ? যত চাকির বাড়িতে পাঠানো আর চলে না, ইতিমধ্যে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। দে ভাবিল দূর গ্রামের কোন সমৃদ্ধ গৃহস্থ যদি মেয়েটি লইতে চায়, তবে তাহাকে দান করিয়া দিবে, এখানে থাকিলে স্থানির শাস্তিনাই, তাহারও অশান্তি।

পাশের গাঁয়ের একটি মেয়ের সঙ্গে মোতিয়া সই পাতাইয়াছিল। একদিন মোতিয়া তাহাকে বলিল—দেখিদ তো সই কেউ যদি স্কুজানিকে নিতে চায়।

তারপরে বলিল—কাছাকাছি কাউকে দিচ্ছি না, থুব দূর দেশের লোক হলেই তবে দেব, যাতে ওর তৃঃথের কাহিনী আমার কাছে আর না আদতে পায়।

সই সন্ধান করিতে রাজি হইল। মোতিয়া দ্বির করিল—ঘাহাকেই দিই না কেন, স্বজানির বৈধব্যের ইতিহাস তাহাকে জানাইব না। পাণের জগ্র বিধাতা আমাকে যেন শান্তি দেন। এমনি ভাবে হজানির তিন বংসর কাল জীবনের মধ্যেই মানব জীবনের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার বন্ধা বহিয়া গেল। তবে বন্ধার জলের মতোই কোন চিহ্ন রাথিয়া গেল না, যেটুকু পলি জমিল তাহাতে অজ্ঞাতসারে তাহার দ্বীবনকে হয় তো সরসতর, হলরতর করিতেই সাহায্য করিল।

ষত্ব চাকি সভাই বলিয়াছিল স্কানি কট্ট পাইবে না, আর তাহার উক্তিতে চাঁপার ক্রন্দনও সমান সভ্য। সংসার এমন বিচিত্র স্থান যে স্বভোবিফ্দের এখানে সভ্য হইয়া উঠিতে বাধা নাই।

স্থজানিকে বিদায় ক্রিয়া দিবার পরে চাপা নিঃসম্বল হইয়া পড়িল। ত্রন্ত সংসারসমূদ্রে একথানি কাষ্ঠথও অবলম্বন করিয়া সে এতকাল ভাসিতে ছিল, এবারে তাহাও গেল। চাপা ডুবিতে শুক্ত করিল।

স্থানি বিদায় হওয়াতে পরস্তপের অত্যাচার আরও বাড়িল—আগে চাপ।
উত্তর দিত, এখন দে মৌন অবলম্বন করিল। রাগের কথার উত্তর না পাইলে
রাগ' আরুও বাড়ে, চাঁপার উত্তর না পাইয়া পরস্তপের ক্রোধ ও অত্যাচারের
মাত্রা আরও বাড়িল। ভিতরের হৃথে এবং বাহিরের অত্যাচারে চাপার
আচরণে উন্নাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। অবশেষে দে বন্ধানাদ হইল।
পাগঁল লইয়া ঘর করা পরস্তপের স্থভাব নয়, অথচ চাঁপাকে দে বিদায় করিয়।
দিতেও পারিল না, কাজেই তাকে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখার দিল্লান্ত করিয়।
উন্নাদিনী চাঁপা একাকী একটি কক্ষে অবক্ষে হইল। তাহাকে গাত্র ও পানীয়
দিবার জন্ম হুইজন দাসী নির্দিষ্ট হইল। চাঁপা কাঠি দিন্ধ স্থজানির মৃতি
আকিয়া আকিয়া ঘরের দেয়াল ভরাইয়া ফেলিল। কাহারো দহিত দাক্ষাং
করিবার হুক্ম ছিল না, চাঁপাও কাহারও সহিত দেখা করিবার চেটা করিত
না। পিরামিডের অভ্যন্তরে সমাধিত্ব সৌন্দর্যমন্ত্রীর মতো দে মৃতের জীবন
যাপন করিতে লাগিল।

## পরস্তপ ও ডাকুরায়

ক্রমে পূর্ব দিকৈ একটা পাণ্ডুরাভা দেখা দিল, আশেপাশের শিশির-ভেজা গাছপালার আকার মূর্তি-পাওয়া ভৃতপ্রেতের মতো অস্পষ্ট ভাবে দেখা গেল, ফিঙে ডাকল, দোয়েল ডাকল, অবশেষে কাক ডেকে উঠল, হতুমের হম হুম থেমে গেল, বেনে বউ হাতুড়ি রেখে দিল, শীতের পূর্ব আকাশে এখন মৃত্তের ম্থমওলের দীপ্তিহীন পাণ্ডুবর্গ। এতক্ষণে ডাকুরায় ও পুরুজিপ পরস্পারকে প্রথম দেখতে পেল। সারারাত্রি তৃজনে পথ চলেছে—কিন্তু অন্ধকারের নিবিড়তায় কেউ কাউকে দেখতে পায় নি।

পরস্থপ দেশল—ঘোড়ার লাগাম ধরে যে লোকটি পাশে পাশে চলেছে তার বিপুল বলিষ্ঠ দেহ, মাথার া শাদা, গোঁফলাড়ি কামানো, রঙ কালো, জ্ব আছে কি না বোঝা যায় না। সে দেশল, তার গায়ে হাতকাটি পিরান, ধৃতি মালকোচা-মারা, পায়ে নাগরা।

ছাক্রায় দেখল — অধারোহীর বন্ধদ চল্লিশের অধিক হবে না, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে মানানদই বীরবহ; দেহায়তন লাঠিয়ালের, কৃতিগিরের স্থুলতা তাতে নেই। ভাক্রায় দেখতে পেল, অধারোহীর পিঠের জামা ছিন্ন, দেখানে কালশিরে এবং রক্তের চিহ্ন, চোথে মূথে পরিশান্তির অবসাদ। তার বিশাস হুল, কাল যে ডাকাতি হয়ে গিয়েছে অধারোহীর দক্ষে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু তথনো দে বুঝতে পারল না—অধারোহীই পরত্বপ রায়। পরস্তপ রায়ের নাম জনশ্রতিতে দে শুনেছিল।

এবারে সে অস্বারোহীকে সম্বোধন করে বলল—সাহেব, এখন তো ভোর হল, এবারে কোথায় যেতে হবে বলা হোক।

সেকালের লোকে অপরিচয়ের ক্ষেত্রে অনেক সময়ে সাহেব বলে সংখাধন করত। বাবু বলাতে শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা হয়, বাবু সাহেব বলাতেও তাই, কাজেই এ দ্বের মধ্যে আপোসমূলক সম্বেধন করে কার্জ চালানো হত। অশারোহী বলল—নাহেব, আপনি আমার জন্মে অনেক করে!ছন, আর আপনাকে কষ্ট দিতে চাইনে, এবারে বোধ হয় আমি নিজেই যেতে পারব।

ভাকু বৃথল, অধারোহীর পরিচয় দিতে অনিচ্ছা, ভাতেই তার পরিচয় পাওয়ার ইচ্ছা বেড়ে গোল, বলল—বিলক্ষণ, আপনার অবস্থা দে রকম দেখছি, ছ্পা হাঁটতে পারবেন না, যাবেন কি করে ?

**অখারোহী বলল**—কিছু যদি মনে না করেন, তবে প্রত্ন করি যে ঘোড়াটি **আর্মা**র কাছে থাক, লোক দিয়ে আপনার ঠিকানায় পাঠিয়ে দেব।

ডাকু বলল, ঘোড়ার জন্ম ভাবছিনে, ভাবছি এই যে উপকারীকে পরিচয় দিতে অনিচ্ছার কারণ কি ?

পরস্তপ দেখল—এর পরে আর পরিচয় না দেওয়া চলে না। তার পরিচয় না দেবার একমাত্র কারণ পরাজয়ের য়ানিকে স্বনামে স্বীকার করে নিতে হয়। কিস্কুতা ছাড়া আর তো উপায়ও নেই।

প্রস্থপ বলকু—সামনেই পারকুল গাঁয়ে আমার বাস। ডাকু রাম বলে—উঠল—তবে সাহেবই পরস্থপ রায়।

ি পরস্তপ স্বমূথে পরিচয় দেওয়ার দায়িত্ব থেকে নিয়তি া বলল—ঠিকই বুঝেছেন। কিন্তু আমার উপকারীর পরিচয় তো এথনো ে ্না।

ভাকু বলল—উপকারীর উপকারই পরিচয়—খদি স<sup>ে</sup> ্উপকার কিছু করে থাকি।

ভারপরে একটু থেমে বলল—আমার নাম ছারু রায়, নিবাস ছোট ধুলোড়ি।

ভাকু দর্পনারায়ণের আদাবার পর থেকে কখনো বড় গুলোড়ির উল্লেখ করতোনা। এবারে হছনে পরম্পরকে নমস্থার প্রতিনম্কার করল।

পরস্তপের কাছে ডাকু রায়ের নাম অজ্ঞাত নয়, ত্জনেই সমব্যবসায়ী।
তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে ত্জনের বাবসার এলাকায় একটু প্রভেদ আছে।
পরস্তপের প্রধান এলাকা স্থল, ডাকুরায়ের প্রধান এলাকা জ্ঞল, একজন 'ল্যাণ্ড পাওয়ার', 'একজন 'দী-পাওয়ার'—এই ভাবে তুইজনে অঞ্চলকে ভাগ করে নিয়েছে। <sup>†</sup> এত দিনে তাদের জনশ্রুতিতে পরিচয় ছিল, ঘটনাচক্র এবার ছুজনকে একত্র এনে ফেলল।

ডাকু রায় বলল-পারকুল তো সামনেই।

পরস্থপ বলক—বড় জোর আর ক্রোশথানেক হবে। তারপর দে বলক— আজ মহাশয়কে আমার আতিথ্য স্বীকার করতে হবে।

ডাকু বলল—বিলক্ষণ, তাতে আর আপত্তি কি।

শরন্তপ বলল — আপনার যোগ্য আয়োজন করতে পারি এমন ভর্বনা নেই, কিন্তু অতিথির গুণেই অতিথেয়তার ক্রটি ঢেকে যুবে।

ভাকু বলে—কি যে বলছেন! আপনার সঙ্গে বর্তকাল হল পরিচয় করবার ইচ্ছা। স্বযোগ পাই নি, আজ ঘটনাচক্রে অনেক কালের আশা পূর্ণ হল।

তথন ছজনে এই ভাবে পরম্পারকে আপ্যায়িত করতে করতে পথ চলতে লাগল। তথনো রোদ ওঠে নি, কিন্তু বেশ ফর্সা হয়েছে। গাছের থেকে টুপ টুপ করে শিশির পড়ে পথের ধুলোয় টোপ থেয়েছে, পারু শটি-ভাটির বন্ধেকে ভেজা গদ্ধ উঠছে, অদূরে থালের উপরে ভাঙে ভজা মলমলের মতো ধুদর কুয়াশা ঝুলছে, চাষীরা লাঙল কাঁধে নিয়ে কেবলি বেরিয়েছে, অনেকে এখনো ঘরের দাওয়ায় বদে হঁকোয় শেষ টান দিছে, মুথে ঠুসিদেওয়া গোরুজলার ধুলো ভঁকে মরাই দার, থালের মধ্যে মাছ ধরবার থরা পাতা হয়েছিল, তাতে জলের স্রোত বাধা পেয়ে গোঁ ে পদ করছে, একটা মাছরাঙা এই ভোরেই এদে হাজির। মাঠে সর্বে ফুলের পীতিমা শিশিরের প্রলেপে খেডাভ। একটা বাবলা গাছের তলায় হুটো হাঁড়িচাছা লাফিয়ে লাফিয়ে চরছে। এই মাঠখানা পার হলেই পারকুল গ্রাম, গাছের ফাকে ফাকে ধোঁয়ার রেখা গ্রামের অতিম জানাছে।

ভাকু রায়ের ধখন নিদ্রাভঙ্গ হল তখন অপরায়। গত বাজির নিদ্রাহীন ক্লান্তির উপরে আহারান্তের নিদ্রা তাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলেছিল, সে ভেবেছিল একটু গড়িয়ে নেবে, তাড়াতাড়ি বিশ্রাম সেরে নিয়ে বাড়িতে ফিরবে। এখন বাইরে তাকিয়ে দেখল সুর্গ পশ্চিমে হেলে পড়েছে, বাড়ি ফিরবার সময় আর নাই। তখন সে আর উঠবার জরা করল না, শুয়ে গড়িয়ে চিন্তা করতে লাগল।

'প্রথমেই তার মনে হল কেন দে দর্পনারায়ণের পিছা গুরুদাসপুরে রওনা হয়েছিল। গোড়ায় সে ভেবেছিল যে ডাকাতভে ্লক্ষে রায় মশাইকে সাহার্য করবে! কিন্তু দর্পনারায়ণ সেখানে আগে গিয়ে পৌছবে, তার অধীনে লাঠি ধরবার চিন্তামাত্রেই-ভুতার মন বিদ্রোহ করে উঠল। তথন সে ভাবতে ভাবতে চলল যে দর্পনারায়ণের যেন পরাজয় ঘটে, তাতে তার শক্রবও যেমন মুখ ছোট হবে, তেমনি গেরন্তরও শিক্ষা হয়ে যাবে, ভবিশ্বতে আর কেউ তাকে चर्चरमा করে দর্পনারায়ণকে ডাকবে না। কিন্তু ওলদাসপুরের কাছে এদে লোকমুথে খবর পেল যে ডাকাতের দল বেদম মার থেয়ে ফিলে গিয়েছে, লোকটি আরও জানাল 🔉 ধুলোউড়ির বাব্ এদেছিল বলেই জ ি াম রক্ষা পেল, ন্ন তার প্রভাবের হাত থেকে বাঁচবার উপায় ছিল না। ার শুনে ডাকু ্ ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল, ভাবল আর এগিয়ে কি হবে। ে াড়ির দিকে বোড়ার মুথ ফিরিয়ে দিল, এমন সময়ে মনে হল—তাও বটে, ি গেলেই কি **অপমানের প্রতিশো**ধ দেওয়া হবে। দর্পনারায়ণ পরাঞ্জিত হ**ে ্যতো** তার রাগ পড়ে যেত, কিন্তু তার ক্বতিত্বের গৌরবকাহিনী ডাকুর : ুক সংসারের বিক্লম্বে বিষাক্ত করে তুলন। তার মনে হল-সংসারগুদ্ধ লোক তাকে ফাঁকি দেবার জন্ম উন্নত। তার মান পড়ল আজ সকালে যে গেরস্ত ভাকুর ভাগের ধান দিতে এদেছিল মাপে দে কম করে এনেছিল: আবার মনে হল কয়েক বছর আগে দে একখানা ছিপ নৌকো কেনবার ত্বদিন বাদেই তার তলে ফুটে। দেখা দিয়েছিল, এমনি আরও কত কি তুচ্ছ ঘটনা ৷ এখন দর্শনারায়ণের হাতের অপমানের হুত্রে দে-সব মাল্যাকারে গ্রথিত হয়ে উঠতে লাগল। তার মনে হল বিশ্বস্নাণ্ডের মধ্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য সক্রিয়, তাকু রায়কে অপমানিত করা, ভাষু রায়কে ফাঁকি দেওয়া। তথ্ন দে ভাবল বিশ্বক্ষাণ্ডের প্রতিবন্দী হিদাবে

তাকেও দঁচেতন হয়ে উঠতে হবে, আর তার প্রথম ধাপটি ইচ্ছে দর্পনারায়ণকে হীন প্রতিপন্ন করা, আবেশ্রক হলে হত্যা করা। সে স্থির করল যে পরাজিত ভাকাতদলের সঙ্গে সে যোগ স্থাপন করবে, তাতে করে উভয় পক্ষেরই বলর্জি হবে, তারপরে স্থযোগ আদতে আর কত বিলম্ব ? বেশি বিলম্ব দেখলে স্থযোগ খুঁজে নিলেই হবে। এই ধারায় চিস্তা করতে করতে সে অফকারের মধ্যে চলতে লাগল—এবং দৈবাং থোদ পরন্তপ রায়ের সঙ্গে কেমন তার সাক্ষাং হয়ে গোল, সে সব কথা পাঠকের অবিদিত নেই।

ভাকু ভাবল বিধাতা তার প্রতি প্রসন্ন, তাই তিনি অতর্কিতে পরস্কপের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন। তার মনটা খুশি হয়ে উঠল। অবশু এখনো দে পরস্কপের কাছে আসল কথাটা পাড়ে নি, ফ্যোগের অপেকায় ছিল, ভেবেছিল বিশ্রামান্তে বলবে। সে সময় তোঁ এল, কিস্কু ারস্তপ আসে কই ? বুনো ভয়োর যেমন কাদার মধ্যে গড়ায় তে ন ভাবে প্রশুন্ত শ্যার উপরে সে গড়াগড়ি দিতে দিতে দরজার দিকে চেলে রহিল।

দরজার ফাঁক দিয়ে মাঠের মধ্যে একটা কাঁঠিল গাছ দেখা যাচছে, তার প্রদিকের ডালের পাতাগুলো হলদে হয়ে উঠেছে. অন্তদিকের ডালগুলোর পার্জ্র এখনো ঘনখাম। ডালের উপরে হুটো হাঁড়িটাছা পাথি পরস্পরকে তাড়া করে থেলা করছে, নীচের শুকনো পাতার রাশে বাত। মরমরানি শব্দ, আরো দ্রে নদীর ওপারে সন্ধ্যার ছায়া। ডাকুরায় কা নর চিহুহীন এই দুখুটির দিকে চেয়ে রইল। মাহ্য যতই বিজ্ঞ অভিজ্ঞ হোক না কেন প্রকৃতির স্পর্শ পেলেই বেস শিশুর মতো হয়ে পড়ে, এ বিষয়ে ডাকাতে আর সাধুতে প্রভেদ নাই।

এমন সময় সে পদশব্দে চমকে উঠল, দেখল পরস্তপ ঘরে প্রবেশ করেছে। ভাকু উঠে বসল।

পরস্তপ বলল—উঠলেন কেন, বিশ্রাম করুন না।

ডাকু বলল—বিশ্রাম করতে গিয়েই কো যাওয়া হল না।

পরস্তপ হেদে বলল—তা আমি ফ্রানতাম। আপনি যথন আজুই যাওয়ার
কথা বললেন, আমি থাকবার জন্তে গ্লীড়াপীড়ে নাঁ ক্লরে আপনাকে বিশ্রাম

করতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, জানভাম কালকার রাত্রিজাগরণের পর্বে ঘূমিয়ে পড়লে আজ আর রওনা হতে পারবেন না।

ডাকু তার কথা শুনে বলল—হলও তাই। এখন ভাবছি ভোর রাত্রে রওনাহয়ে পুডুব।

পরস্তপ বলল—আপনার কাছে আমি প্রাণটার জন্মে ঋণী।

ভাকু কথার মোড় ঘুরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে বলে—আ্রনের গ্রামটি ছোট হলেও স্থিন্ধ :

পরস্তপ তাকে খুদ্ধিকরবার আশায় বলে—তাই বলে আপনাদের ধুলোউড়ির মতো নয়।

ভাকুরায় দোজা হয়ে বদে বলল—ধুলোড়ি এক সময়ে ভালোই ছিল রায় মশায়, কিন্তু স্বৰ্ণকার আর'দে দিন নেই।

—কেন'? লঙ্কায় কি হন্নমানের আবিভাব হয়েছে নাকি ? বলে পরস্তপ হো হো করে হেনে: ৬ঠে।

হাসিতে বাধা দিয়া ডাকু বলে—এক রকম তাই। ব্রলেন রায় মশায়, বেশ ছিলাম সকলে, কিন্তু ওথানে একটা লোক এদে বদবার পর থেকে দলাদলি আমারস্ভ হয়ে গাঁয়ের মান্তব নই হয়ে গিয়েছে।

—বটে ? গাঁয়ে বদে আপনার উপরেও ছড়ি ঘোরাতে পারে এমন লোকও আছে নাকি ?—বিশিত হয়ে পরন্তপ শুধায়।

পরস্তপ আবার শুধোয়—লোকটা কে? নাম কি?

ি ভাকু নিরীহের মতো বলে—দর্পনারায়ণ চৌধুরী ?

— দর্পনারায়ণ চৌধুরী ? চমকে ওঠে পরস্তপ।

ভাকু মনে মনে হাদে, ভাবে ভোমার উপরেও ছড়ি ঘোরায়, শুধু আমার উপরে নয়।

পরস্থপ জিজ্ঞাসা করে—কভদিন হল লোকটা ওথানে এসেছে।

—বছর ছই হবে। তারপর প্রশ্ন করে—কেন লোকটাকে চেনেন নাকি?

## ठमन विल

কিয় কণ নিক্তর থেকে পরস্তপ বলে—আপনি এইমাত্র আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন, আপনার কাছে মিথা। বলব না, কাল রাত্রে ওই লোকটার জন্মেই আমানের পরাজয় হয়েছে। তারপর ভ্রেণায়—আছা বলতে পারেন ওলোকটা ওথানে এল কি করে?

ভাকুরহস্ত ফাঁস না করে বলে—ওর তো কাজই লাঠিবাজি করে বেড়ালা, ধবর পেয়ে এসেছে।

ভাকু যেমন পূর্বেতিহাসের আনেকটা চেপে গৈল, পরস্তপও ক্রেন্টাদের
পরিচয়ের জোড়াদীঘি পর্ব প্রকাশ করল না। দুর্পনারায়ণের পূর্বপরিচয়

দিতে গেলে তারও পূর্বপরিচয় বেরিয়ে পড়বার আশক্ষা। বলিষ্ঠ প্রকৃতি
ক্রতগৌরবের উল্লেখ করতে সক্ষোচ বোধ করে।

ভাকু হেসে বলল—তাহলে দেখছি ছই নদীই একই সমুত্তে এসে মিশল। পরস্তপ ইন্ধিতটা ব্যতে পেরে বলল—হাঁ, লোকটা আমাদের ত্জনেরই শক্ত।

এই কাজটুকুই কঠিন ছিল। এখন ত্জনের স্বার্থ সমান স্বীকৃত হওয়ার পরে ভবিশ্রুৎ কর্মপদ্ধতি স্থির হওয়া নিতান্ত আনুষ্ঠিক মাত্র।

ভাকু বলল—চলুন না রায় মশায়, একবার ছোট ধ্লোড়িতে পদধ্লি। দেবেন।

পরস্কপ বলে—জমনি দর্পনারায়ণ চৌধুরীর সঙ্গেও দেখা হবে, কি বলুন ?
ভাকু বলে—মন্দ কি ! পুরাতন বন্ধু, দেখাদাক্ষাং হতা হওয়াই উচিত।
পরস্কপ হেদে বলে—এবারে দেখা হবে শাশানে। ভাকু বাধা দিয়ে বলে
—কিমা রাজদারে ?

দর্পনারায়ণের পূর্বেতিহাস মনে পড়ায় পরস্তপ বলে ওঠে—রাজ্বার তার দেখাই আছে।

তারপরেই আত্মসম্বরণ করে বলে,—মানে তাকেই দেখতে হবে।

ভাকু বলে—রাজনারে আর বেতে হবে না, আমরা ত্জনে একত হলে।
ভাকে শাশানদর্শনই করতে হবে।

N

ভার স্পষ্টভাষণে পরস্থপের মনের সন্দেহ দূর হয়ে যায়—সে আগ্রহে তার হাত ত্থানা চেপে ধরে বলে—আগনি আমার জীবন দান করেছেন, আপনাকে ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, আমার দমত সাহায্য আপনি পাবেন!

তারপরে যেন নিজের মনে বলে উঠল – নাঃ, আর পছ হয় না !

ভাঁকু যেমন আশা করেছিল, এ পর্যন্ত তেমনি ে ্টল, সে ব্যাল মিত্ররূপে পরস্কপকে পাওয়া গেল, তাতে আর ভুল নেই, আর ত্জনের লক্ষ্যু যথন অভিন্ন তথন কোনদিন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতেও পারে। কিন্তু ভাকু রায় হিসেবি লোক, ওইথানে প্রস্তুপের সঙ্গে তার প্রভেদ, আর সেই জ্লেই পরস্তুপের চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক সে, বস্তুত হিসেবী ভাকাত ও হিসেবী মাতালের মতো ভয়াবহ জীব নেই। মদ শয়তানের স্কুপ, সেই মদকে যারা নিয়্মিতভাবে পান করতে অভ্যন্ত তারা শয়তানের পিতামহ।

্ৰ হিদেবী ভাকু বুঝল যে আর এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য করা উচিত হবে না, তাই দে কথাৰ নে<sup>ম</sup>ৰ্স ঘূরিয়ে দিয়ে বলল - একবার দয়া করে ছোট ধুলোড়িতে প্লাপণ করলে বড়ই স্থয়ী হব।

পরস্থপ বলল—দে কি কথা! আপনি আমার বাড়িতে এসেছেন, আমার তো ওথানে যাওয়া কর্তব্য, দয়ার প্রশ্নই ওঠেনা।

নদী যেমন বিলে প্রবেশ করে তিমিতগতি হয়ে হারিয়ে যায়, কোথায় গেল
লক্ষ্য করা চূলে না, তেমনি তারপরে তুজনের আলোচনার প্রসঙ্গ সংসারের
হাঁড়িকুঁড়ি, কাঁথাকছল ও দৈনন্দিন ছোটখাটো স্থত্থের কথার মধ্যে চুকে
পড়ে বৈশিষ্ট্যহীন হয়ে পড়ল। নৈশ আহারের পূর্বে তুজনে যথন উঠল, তথন
স্থির হল যে শেষরায়ে ভাকুরায় রওনা হয়ে যাবে। ভাকু বলল—তথন আর
আপনাকে জাগাব না, শাগাীরই আপনি যাবেন, তথন আবার দেখা হবে।

ভোর রাত্রে নির্ধারিত মনমে ডাকু ঘোড়া খুলে রওনা হল। তথনও
চারিদিক অন্ধকার, গ্রাম স্থপ্ত, স্বপ্নের পাশ ফিরবার শব্দের মতো মাঝে মাঝে
পাথির পাথার শব্দ! অব্ধ মন্দগতি। ডাকুর মনে হল সে যেন একটা স্থপ্নের
আবহাওয়ার মধ্যে চলেছে। কিন্তু এই কথা মনে হবার আরও একটু কারণ

ছিল। কাল রাত্রে সে একটা অভ্ত ষপ্ন দেখেছে, কিছু সেটা কি সভ্যুই খপ্ন ?
আর ষদি স্বপ্ন না হয় তবে বাত্তব বলে যীকার করতে হয়, সে যে আরও
অসম্ভব! দে দৃশ্য দেখবার সময়ে দে কি জাগ্রত ছিল, না নিস্তিত ? তার
মনে হয়েছিল হঠাং জানালার বাইরে একটি মহয়ম্থ দেখা গৈল। প্রথমটা
দে লক্ষ্য করে নি, কিছু কেমন যেন একটা অহুভ্তি হল যে একটা দৃষ্টি যেন
তার মুখের উপরে নিক্ষিপ্ত। বিহাতের আলো মুখে এদে পড় নিস্তিতের
নিস্তা যেমন ভেঙে যায়, তেমনি তার যুম ভেঙে গেল। সেক্রামিটার দেখল
একখানা মুখ। মুখের স্বটা দেখা যাজ্ছিল না, মুঝে মাঝে লোহার শিকের
কালো দাগ—কিছু যতটা দেখা যাজ্ছিল তাতে দে বুমতে পারল মুখ্থানি
ত্তীলোকের, আর দে মুখ বড় হুন্দর।

ডাকু উঠবে ভাবল-কিন্তু কেন জানি না ওঠা হল না। সে ভাবল কি জানি হয়তো ওটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়—কিন্তু তার বেশ মনে আছে চোথে হাত দিয়ে সে অহতব করল চোথের পাতা বন্ধ নয় 🛊 ডাকুর কৌতৃহল হল, ভাবল দেখাই যাক না কি হয়। সে ভাবল জেগেছি জানালে মৃতি হয়তো চলে যেতে পারে। কারণ তাকেই যে সন্ধান করতে এসেছে তার স্থিরতা কি; বরঞ্চ দেটাই তো অসম্ভব। ঘরের মুন্নায় দীপালোকের আবছা আলোতে দে মুথথানি বড়া স্থন্দর, আর বড় করুণ বলে ডারুর মনে হল, আর সবচেয়ে বিশায়জনক মনে হল তার চোখের দৃষ্টি—চোথ ভূটি কেমন যেন উদ্ভান্ত, পথ-হারানো ভাইবোনের মতো চোধ ঘটি কেমন যেন উদাসভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সেই দীপালোকের হুধেলা আলোয় দবই কেমন তার রহস্তময় মনে হল। রাত্রির অন্ধকারে স্থন্দরকে স্থন্দরতর, কুংসিতকে অধিকতর কুৎসিত দেখায়, দিনের আলোয় সবই সমান। ডাকু বুঝল—এ মৃতি স্বন্দরী। হঠাৎ তার মনে হল গৃতির ওঠাধর যেন নড়ছে, যেন দে কিছু বলতে চায়, ভাকু কান পেতে রইল। তারপরে স্বপ্নে-শোনা শব্দের মতো স্কনল… জানো? জানো! নামটা ভনতে পেল না! আবার ভনে চমকে উঠল? ও বলে কি? ওকি কুসমি বলল নাকি? তা কি করে সঁভব? এবারে

শেষ্ট ভনতে পেলো— স্থজনি! কুসমি নয়। ভাকু নিশ্চিত্ত ইল। কিছু
নিশ্চিত্ত হয়েও চিন্তা কমে কই? স্থজনি কে? তার সলে এই রমণীর সম্বন্ধ
কি? আর তাদের ভুজনের সলে ভাকুর যোগ কোথায়? তাছাড়া এই রহস্তময়তার হেতুই বা কি? হঠাং তার মনে হল াগল নয়তো! তালো
করে দেখবার জন্তে চোখ ফিরিয়ে দেখে বে জানগা শ্তা—কেউ কোথাও নাই!
তার একবার মনে হল— সমতটাই একটা স্থা! কিছু স্থাই বা কি করে হয়ু?
সে বে জাগ্রত! এই রকম চিন্তা করছে এমন সময়ে তৃতীয় প্রহরের নিবাধ্বনি
উঠল। রাত্রি গতপ্রায় ব্যুতে পেরে ভাকু রায় শ্যা ত্যাগ করল! হাতম্থ
ধুল, এবং আন্তাবল থেকে ঘোড়া খুলে নিয়ে বাত্রা করল! যাত্রা করল বটে—
কিছু ওই মুখ, তা স্থপ্রেই হোক আর বাত্রেরই হোক, তার সঙ্গ ছাড়ল না।
ভক্তারা বেমন পথিকের সঙ্গ ত্যাগ করে না, পথিক ষ্থনই তাকায় দেখে যে
তার-সঙ্গেই আছে, তেমনি করে ওই স্থপ্ররূপ মুখছবি ভাকুর সঙ্গ নিয়ে চলল।

## @ 內弥

পূর্বোক্ত ঘটনার পরে তিন বংসর গিয়েছে, আমাদের গল্প আরম্ভ হবার পরে সবস্তুষ্ক চার বংসর।

একদিন সকালবেলা ভাকু রায়ের মা তার কাছে বসে বলল—খোকা, কুসমির বিয়ের যা হয় একটা ব্যবস্থা কর।

অত্যন্ত পাষণ্ড ডাকাতরাও মায়ের কাছে চিরকান থোকাই থাকে।

ডাকু এরকম প্রশ্নের মূথে আগেও অনেক বার পড়েছে, দে বলল—মা, তুমি তো বিষের কথা বলেই থালাদ। কিন্তু এই বিলের মধ্যে আমি বর কোথায় পাই বল তো।

কান্তবৃতি, ওই নামেই ডাকুর জননী পাড়ায় পরিচিত, বলল—কেন, চলন বিলের মেয়েদের কি বিয়ে হচ্ছে না।

ভাকু বলে—হবে না কেন ? কিন্তু অত থোঁজাং জ করবার আমার সমৃত্ত্ত হয় কই ?

ক্ষান্তবৃত্তি বলে—তোর সময় হবে না বলেই ক আমার সময় বদে থাকবে ? আমি কবে মরে যাব—তথন মা-মরা মেয়েটা দেখবে কে? তোর তো সংসারের দিকে মন দেওয়ার সময় নেই।

ডাকু হেদে বলে—তুমি মরতে যাবে কেন মাণ! কে তোমাকে মরতে দিচ্ছে।

ক্ষান্ত সম্মেহে বলে—সংসারে মা কি চিরদিন থাকে ? তবে কুসমির মা গেল কেন ?

তারপরে একটু থেমে আবার বলে—তথন তোকে বললাম থোকা, আর একটা সংসার কর। তুই কান দিলিনা। আমার কথা ভনলে মেয়েটার জয়ে আজ আমার এত হশ্চিস্তা হতে যাবে কেন? আমি নিশ্চিস্তে মরতে পারতাম। ভাকু বলে—মা, মরবার জন্মে ভোমার এত ছ্শিস্তা কেন । সংসারে ভোমার কি অন্থবিধেটা হচ্ছে শুনি।

স্নেহ-ভালবাদার এ উত্তর-প্রত্যুত্তরের কি আর জবাব আছে !ুমা পুজের নিকটে সরে এসে তার গায়ে আদরে হাত বুলিয়ে দিল।

' কিছুক্দণ ত্জনে নীরব থাকবার পরে মা বলল—আছে। ও পাড়ার মোহন ছেলেটা তো মন্দ নয়, তোর বখন এদিক ওদিক খুঁজবার সময় নেই, আমি বলি ফিল্টা সংলই কুসমির বিয়ে দে না কেন—ছটিতে বেশ মানাবে—

জাকু মাতার কথায় বিরক্তি প্রকাশ করে এক টু সরে বদল, বলল – মাকী যে বলছ – ওরা যে নাপিত∖

্ মা হেসে বলল—ওরকম অপবাদ শক্ররা দেয়, নাপিত হতে যাবে কেন বালাই। এক গাঁয়ে সকলের মাস—কার কি জাত তা কি ভিনগাঁয়ের লোকের কাছ থেকে শুনতে হবে ?

উাকু বলন্ত্রী—সোচ্চা, নাপিত নাই হল—কিন্তু ওরা যে আমার শক্র :

ক্ষান্ত বলল—বিয়েটা হয়ে গেলেই ভোর আপনার লোক হবে। তা ছাড়া সংসারে কেউ শন্তুর বা আপন হয়ে জন্মায় না—ব্যবহারে আপন শ্বর হয়। এই তো দেখলাম বাছা কত আপন পর হল, কত পর আপনার হয়ে উঠল।

ভাকু হেদে বলল—মা তোমার দক্ষে কথা বলে পেরে উঠকে 🧽 १

মা বলল—ভগৰান তো তোদের মতো আমাদের হাতে াটি-শড়কি দেন নি—কেবল কথা দিয়েছেন।

জাকু আবার হেদে বলে—ওরকম কথা পেলে লাঠি-শড়কি ছাড়তে রাজি আছি।

বৃড়ি বড় ছষ্ট্, বলে—আমার মতো কথা বলতে চান ? আচ্ছা তবে আগে আমার কথামতো কাজ কর।

ভারপরে দে যেন নিজের মনেই বলে চলে—বৌমাকে সেই যে তুই রাগ করে বাপের বাড়ি রেথে এলি, জার জানবার নামটা করলিনে। ভাকু বলৈ—তোমার কথা একেবারে অমান্ত করি নি, মাঝে মাঝে যেতাম তো বটে।

শ্বদ্য কথা যেন বৃড়ির কানে ঢোকে না—দে পৃর্বস্ত অক্সরণ করে বলে বায়—একবার ফিরে এসে বললি যে একটা মেয়ে হয়েছে। আমি বললাম, বাবা এবার ওদের নিয়ে আয়, বোয়ের উপরে রাগ করবি কর—মেয়েটা কি দোষ করল। কিন্তু তুই নড়লিনে। তারপরে যথন গেলি সব শেষ হয়ে গিয়েছে। তব্ তালো যে মা-মরা মেয়েটাকে সেথানে রেখে না এসে নিয়ে প্রদোষ্টিলি! তথন ওর বয়স কতই বা ছিল—তিন-চার বছরের বেশি হবে না।

তারপরে কুসমির শৈশব জীবনের কথা মনে পড়ায় বৃদ্ধা তন্ময় হয়ে বলতে থাকে—মেয়েটা কি কম হুষ্টু! আমাকে প্রথম প্রথম বলত 'মোতি মাচি!' আমি বত বলি, আমি তোমার মাদি নই দিদি, ও তত বেশী করে বলে 'মাচি'।

ভাকু বলে—মা কুলীনের ঘরের মেয়ের মামার বাড়িতে মানুষ হওয়াই ডুো রীতি, তুমি অত হঃশ করছ কেন ?

মা বলে—তুই তো ওই এক কথা শিখেছিস, কুনীন, কুনীন!

ভাকু বলে—ওটা কি কম স্থবিধে মা! কুলীন বলেই তো ওকে এতদিন বিয়ে না দিয়েও নিজের কাছে বাখতে পেরেছি। নইলে এতদিন কবে খশুর-বাড়ি পাঠাতে হত।

মা বলে—তাই বলে কি চিরদিন রাখবি ? ওর তো বোধকরি বুছর বারো বয়স হল।

ভাকু বলে—মা তোমার এক-এক সময় এক-এক রকম হিদাব। বিয়ের হিদাবে ওর বয়দ বারো। আর যথন আমি ওকে শাসন করতে ষাই তুমি বল—ছোট শিশুকে অমন করে শাসন করতে নেই।

ক্ষান্ত বলে—তলোয়ারের ধার তোর কথায় লেগেছে দেখছি।

তারপরে বলে—বাবা, মেয়েদের বিয়ের বয়৸টাই আসল বয়৸। বাকি হিসাবগুলো তো আদরের হিসাব। চুলিশ বছরের মাগীও মায়ের কাছে খুকি •

বৃড়ি একটু থামে, আবার বলে—ময়ঝে মাঝে আঁয়োর মা ধ্যন এখানে চলন—৮ূ আসত, আমাকে চালভাজা দিয়ে বলত, খুকি থা! বৌমা গুনে আড়ালে হাসত। একদিন আমার চোথে পড়ায় গুণোলাম, বৌ হাস কেন? বাপ-মায়ের কাছে কি ছেলেমেয়ে বুড়ো হয়, থোকা-খুকিই থাকে।

ভারপরে পুত্রের দিকে তাকিয়ে বলে—তুই তো এখনও আমার খোকা।
 ভাকু বলে—সেই জন্তেই কুসমি তোমাকে ক্ষেপায়, বলে, দিদি ভোমার খোকার জ্বতে ছ্ধ-ভাতু রেখে দাও।

কাত্ৰলে—তুই শুনেছিদ দেখছি—

ভাকু বলে—মা, সংসারে থাকতে গেলে অনেক শোনাই গুনতে হয়।। তথন স্নেহান্থরোধের ক্ষরে আবার বলে—গোকা, এবারে বাবা একটু উল্লোপ কর, মেয়েটার বিয়ে হল দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে মরি।

ভাকু হাদে বলে—ওই জন্তেই তো ওর বিয়ে দিচ্ছি না—জানি ওর বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তুমি প্রাণে ধরে মরতে পারবে না।

বৃড়িও হাদে, বোধকরি খুশীই হয়, অসমত স্নেহের প্রলাপও মাহুধকে আনন্দিত করে তোলে। বৃড়ি বলে—আছি। আমি না হয় তোর জঞ্জে চিরকাল বেঁচেই থাকব, তুই একটু উল্লোগ কর।

ভাকু বলল—মা, মেয়ে বড় হয়ে উঠলে যে বিয়ের চেটা করতে হয় তা কি
জানি না। কুদমির বিয়ের জত্যে এবারে থোঁজখবর আরম্ভ করব ভাবছিলাম,
কিন্তু ইতিমধ্যে দেখছ তো মা কুঠিয়াল লোকটা কি রক্ম উৎপাত শুক্ষ করে
দিয়েছে।

কান্ত বলে—সভিত কথা বলি বাছা, আমি তে। চৌধুরীবাবুর দোষ দেখি
না। যতদ্র আনি লোকটাকে নির্মাধাট বলেই মনে হয়। বিলে এদে
বসলেই লোকে খুন্থারাপি করে, চৌধুরীবাবু তা না করে চাধবাদের দিকে মন
দিয়েছে—দে তো ভালোই বলতে হবে।

ভাকু বলেঁ—মা তুমি দরল মাহয়, কোন কাজের কি ফল হবে তা বুঝতে পার না। এমনিতেই তো চলন বিল ভরাট হয়ে উঠছে—ছেলেবেলায় বেখানে অস্থৈ জল দেখেছি যে-দব জায়গায় এখন গ্রাম বলে গিয়েছে। ভারপরে আরও জায়গা যদি বাধ দিয়ে চাসবাসের যোগ্য করে ভোলা হয়, তবে চারদিক থেকে লোক এসে চলন বিলকে চাষের ক্ষেত করে তুলবে না ? এমন হলে এথানকার লোকের ব্যবসা-বাণিজ্য চলা যে ভার হবে—আমাদের যে না থেয়েই মরতে হবে।

এথানকার লোকের ব্যবসা-বাণিজ্য বলতে কি বোঝায় মাতাপুত্রের সে বিষয়ে সংশয়মাত্র না থাকলেও পাঠকের থাকা অস্বাভাবিক নয়; চলন বিলের ব্যবসা-বাণিজ্য বলতে সেকালে বোঝাত ডাকাতি। ডাকু রাখ্যা ্রবসার ইঞ্চিত তার নামটাই বহন করছে।

মা বলল—না থেয়ে মরবে কেন বাছা, লোকে এক ব্যবসা ছেড়ে আর-এক ব্যবসা ধরবে, চাষবাস শুরু করবে—সে তো ভালো।

ডাকু বিরক্ত হয়ে বলল—আমাদের ব্যবসাই বা কি মন।

মা বলল - মন্দ কেন বাছা! তবে কালের বদলে ব্যবসার বদল হলে কতি কি?

ভাকু বলল—কালের বদল হলে তো দুংথ ছিল না, এ যে মাহুবের বদল। ।
আর তার একমাত্র উদ্দেশ আমার অবস্থার অবন্তি ঘটানো।

ক্ষান্ত বলল—কি জানি বাছা, আমি অতশত বুঝিনে। তবে কি জানিস, যেদিন থেকে ওই বাউণ্ডলে লোকটাকে তুই জ্টিয়েছিস, সেদিন থেকে যত গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে।

ভাকু শুধোয়—বাউণ্ডুলে লোক আবার কে ? রায় মশায়ের কথা বলছ— কি যে বলো মা, রায় মশায় অতি সদাশয় ব্যক্তি।

মা বলল—কি জানি বাবা, লোকটার মতিগতি আমার ভালো লাগে না।
ও আসবার পর থেকেই ধুলুড়িতে গওগোল।

ডাকু বলে—মা তুমি এখনি তো আপন-পর সম্বন্ধে কভ কথা বলবে! বুঝতে পার না, রায় মশায় আমার আপন লোক।

কান্তবৃত্তি বলে—কেন জানি না, বাবা, লোকটার মতিগতি আমার ভালো লাগে না। ওর এখানে ঘন ঘন আসা আমার পইল হয় না।



এমন সময়ে নৈমুদ্দি এসে ধবর দিল যে পারকুলের রায় মশায় এসেছেন।
ভাকু বলল—মা, উঠলাম।

খানিকটা অগ্রসর হয়ে ফিরে এসে বলল, মা ভালো করে পাকসাক করতে বলো, রায় মশায় বড় লোক, তার অমান্ত না হয় যেন।

ভাকু বাহির-বাড়ির দিকে চলে গেলে ক্ষাস্ত ি পাকঘরের দিকে রওনাহল।

রাত্রের আহারাত্তে বৈঠকথানায় প্রশন্ত ফরাসের উপরে ডাকু রায় ও পরস্তপ মুখোমুথি আদীন—পাশে আরি-একজন ব্যক্তি, নবাগস্তক; মাঝথানে ছোট বছু গোটা তিনেক বোতল ও তিনটি কাঁচের গোলাদ। তিন জনে যুক্তিকরতে ব্যেছে।

মদ বিনা যে যুদ্তি-পরামর্শ তা নিতান্তই অসার। মদে একাগ্রতা দেয়, তর্ময়তা দেয়, তথন মগজের রদ্ধু থেকে যুক্তিগুলো আপনি পিলপিল করে বেরিয়ে আসতে থাকে। আগে ইউরোপীয় সমাজের কথাই ধরা যাক—তারাই এখন সমাজের প্রধান। খাল এবং মল বিনা তাদের কোন সভাসমিতি সিদ্ধ হয় না। মল নিবারণের উদ্দেশ্রে একটি সভা আহ্বান কর, তাতেও মদ চাই। অনেকটা বিষের হারা বিষক্তিয়া নাশের চেষ্টার মতো। ইউরোপীয় সমাজে যা afterdinner speech বা ভোজান্তিক ভাষণ নামে পরিজ্ঞাত তা আর কিছুই নয়, মদিরার প্রবর্গ জাল্যুষ্টির স্পর্শে বক্তাদের ব্রহ্মরন্ধুভেদী বাক্যময় বনস্পতির অকালিক আবির্ভাব মাত্র। মল্লই এথানে অভ্তপূর্বের ঘটক। কিন্তু কেবল ইউরোপীয়গণ এই গৌরবের একমাত্র অংশীদার মনে করলে ভূল হবে। এ দেশের তান্ত্রিক, কাপালিক, অঘোরপন্থী প্রভৃতি নিত্যধাম্যাত্রীদের নৈমিন্তিক এবং অপরিহার্ঘ পাথেয় মল্লের গভুষ, অবশ্র গভুষটা অনেকক্লেত্রৈই অগজ্ঞের সমুস্তধারী গভুষ। ভান্তিকগণের

ভৈরবীচক্র যে প্রবাহের স্রোতে আবর্তিত ২ এ মহাস্থবের পথে যাত্রা করে কেনা জানে যে সেই প্রবাহ স্থরার স্বরধুনী ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব উদার তন্ত্র স্বরণ রাখলে ডাকুরায়ের বৈঠককে কোনমতেই অভূত বা অগ্রায় বলে মনে হবে না। ওই বোতল তিনটি চিস্তাজগতের চাবিকাঠি। চাবি ছাড়া সিংহদ্বার খুলবার চেষ্টা তো অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা।

ডাকু স্থত্মে তিন গেলাস মদ ঢেলে ঘটি পাত্র অপর ছ্জনের নিকাট এগিয়ে দিয়েঁ তৃতীয় পাত্রটি স্থত্মে হাতে তুলে নিল এবং তারপরে পুরুত্রের উপরে নানারকম মুলার ভঙ্গীতে জপ করতে নিযুক্ত হল। র্থা মহাও মাংস গ্রহণ এবং র্থা নরহত্যা করা ডাকুর স্বভাববিক্ষ।

পাত্র তিনটি তিনজনের যথাস্থানে গিয়ে আশ্রয় পেল—তথন আরএকবার তিন পাত্র পূর্ণ হল—আবার দেগুলো যথাস্থানে প্রবেশ করল।
এইভাবে একটা বোতল শেষ হল। ডাকু বোতলটা উলটিয়ে দেখল যে একটি
ফোটাও আর পড়ল না, তথন সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিভ্যাপ করে
বোতলটাকে মেঝেতে নিক্ষেপ করল—সংখদে বলে উঠল—সংসারের নিম্নই
এই। কিছুই চিরস্থায়ী নয়—আর সেই জন্সেই তো মহাপুক্ষেরা সংসারে মন
দিতে নিষেধ করেছেন।

তার কথা শুনে তৃতীয় ব্যক্তি বলল—ছে! বাবু সাহেব ঠিক কথাই বলেছেন। আমার চাচার মস্ত মদের ভাটি ছিল। দেনার দায়ে সেই ভাটি নীলাম হয়ে গেলে চাচা সংসার ছেড়ে মন্তানা হয়ে ব্লেরিয়ে গেল। স্বাই বলল—ও করিম, ও কর কি ় চাচা বলল—আর কী স্থে সংসারে থাকা! স্বাই শুনে বলল—ঠিক বলেছ, তুমি এগোও, আমরা আস্ছি।

তাদের নৈরাশ্বজনক আলাপ শুনে পরস্তপ বলে উঠল—এখনো হুটো বোতল আছে, এখনি পীর-ফকিরের কথা কেন? আগেও হুটো ফুরোক তখন দেখা যাবে। তাছাড়া, এই বলে সে ডাকুর দিকে তাকান, বলল— কুঠিয়ান লোকটাকে নিকেশ না করেই সন্ন্যাসী হবেন?

ভাকু রায়ের এতক্ষণে সংসারের নিমন্তরের বিষয় সনে পড়ে গেল, সে হঠাৎ



পরস্তপের পা ছটো সবলে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে আরস্ত করল, বলল—দোহা দাদা! দোহাই বাবাঠাকুর! বেমন করেই হোক ভোমাকে ভার বাবহ করে দিতে হবে।

পরস্তপ বলে—আহা, ছাডুন! ছাডুন! ভাকু বলে—ভোঁ করো ভা করো, কালা কাল নাহি ছোড়ে গা।

এই বলে সে গুন গুন করে গান ধরল

নাকের নীচে গোঁফ রয়েছে, কাঁঠাল গাছে ফল কলুর বাড়ি লাগল আগুন, তেল কোথায় বল !

গান শেষ করে বুকের উপরে গোটা ছুই কিল মেরে চীংকার করে উঠল— আহা কি গীতই না লিখে গিয়েছে ! শুনলেই মোহপিঞ্জর ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছা হয় !

নবাগন্তক মাথা নেড়ে বলল—জে!

ভাকু বলল—কে বললেই হবে না চাচা! আসল কথাটার উত্তর দাও দেখি—তেল কোথায় বল ?

নবাগস্তুক এমন গৃঢ় রহস্তভেদ করতে হবে আগে জানে নি, তাই চুপ করে রইল !

ভাকু ভালো করে উঠে বদে বলল—আগেই জানতাম—এদৰ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া মেচ্ছের কান্ধ নয়—এ যে সাধনার গুফতের !

ভার পরে বলল—ব্ঝিয়ে দিছি ! মন দি য় শোনো। কিছুক্ষণের জন্ত ভোমার চাচার কথা ভূলে যাও। এই দেখো গোঁফও আছে, গাছে কাঁঠালও আছে, কেবল গোঁফে দেবার ভেল নেই।

নবাগন্তক বলল—ভে,।

ডাকু বলল—জে! জে করলেই হয় না। ভালো করে সবটা বুঝে নাও! এদিকে কলুর বাড়িতে আভিন লেগেছে—কাজেই তেল কোথায় বল!

তেল যে কোথায় তা নবাগস্তকের বৃদ্ধির অগমা, তাই দে চুপ করে

## ठमन विम

রইল। কিন্তু চূপ করলেই ডাকু নিরস্ত হবে এমন তার মনের অবস্থা নয়। দে ক্রমাগত হুর চড়ায় আর দাবি করে "তেল কোথায় বল।"

নবাগন্তক থতমত থেয়ে চুপ করে থাকে—কিন্তু ভাকুর দাবি কমে না, অবশেষে সে বিরক্ত হয়ে চীংকার করে ওঠে, তবে রে শালা, নেড়ে, তেলের থবর না জেনে হিঁত্র বাড়িতে এসেছিদ কোন সাহসে ? আজ তে ববর বির

ু এই বলে দে লাফিয়ে উঠে নবাগস্তুকের গলায় গামছাক্রাধিয়ে টানতে থাকে।

সে মৃচ্চের মতে। পরস্তপের দিকে তাকিয়ে শুধোয়, বাব্জি, এ কোথায় স্থানলেন ?

পরস্থপ বলে ভয় নেই। দাঁড়াও আমি ঠিক করে দিচ্ছি—এই বলে সে একটা বোতল খুলে ডাকুর মুখে ঢেলে দেয়, বলে, রায় মশায়, এই দেখুন ভেল!

ডাকু অনেকটা পরিমাণ 'তেল' গিলে ফেলে বলে—আঃ!

তার পরে—নৰাগন্তকের দিকে তাকিয়ে বলে—দেখে নে শালা, দেখে নে, তেল কোথায়!

ততক্ষণে সে বোতলের অর্থেকটা গিলে ফেলেছে। ডাকু করুণ মিনতিতে আর্তনাদ করে ওঠে, যা মা, তোমার অধ্য ছেলেকে কোলে নাও মা!

এই বলে দে দড়াম করে তক্তপোশের উপরে শুয়ে পড়ে, তক্তুপোশ মড়মড়, দেয়াল থর্বর ও ঘরের চাল মচমচ করে ওঠে। শোবামাত্র তার নাক ডাকতে শুক্ত করে! পরন্তপ বোঝে আদ্ধ দারারাত্রির মধ্যে তার জাগবার সম্ভাবনা নেই। তুদ্ধনে অনেক বিনিদ্র রাত্রির সহচর কিনা।

পরস্তপ বলে—রোক্তম খাঁ, নাও এই বোতলটা তুমি নাও।

এই বলে অর্থপূত্য বোতলটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজে পূর্ণ বোতলটা টেনে নেয়।

রোন্তম থাঁ বলে—বাবৃদ্ধি এ কোথায় আনলেন ?
পরস্তপ বলে—ঠিক জায়গাতেই এনেছি। বাকিটুকুও থেঁয়ে নাও, ওই

স্থরে তোমারও মনের দারেও বেজে উঠবে। এথনো পুরোমাত্রা পর্চ্ছে নি বলেই এদব তোমার অভূত ঠেকছে।

পরস্তপের উক্তির সত্যতা পরীক্ষার উদ্দেশ্যেই বোধকরি রোক্তম খাঁ বোতল শৃক্ত করতে মনঃসংযোগ করল।

 পরস্কপ বলল—আজকে এমনি চলুক, কালকে শলাপরামূর্ণ হবে।
 রোগুম বলে—আজকে এমনি চলুক, কালকেও এমনই চলুক, সারাজীবনই এমনই চলুক না কেন ? শলাপরামর্শ তো বেয়াকুবে করে!

তারপরে সে আরম্ভ করল—আর াত পরামর্শেরই বা আছে কি ?

একটু থেমে আবার বলে—জানেন বাবুদাহেব পুকুরে থাকলেই পানি, বোতলে থাকলেই দাক। আমি তো এই বৃঝি। তাই বলি এর মধ্যে এত বুঝবার আছেই বা কি ? . •

ক্রমে তার কথা জড়িয়ে আদতে লাগল, তথনো সে বলছে এত পরামর্শের আছেই বা কি ? কি বলেন বাবু সাহেব।

এই রকম বকতে বকতে অবশেষে সে নেশায় বুঁদ হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

তথন সেই প্রায়াদ্ধকার প্রকোষ্টে নিঃসন্ধ বসে পরস্থপ নিজের ভাগের বোতলটি শেষ করতে লাগল। পরস্থপ মদ থায়, সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি—কিন্তু সে কথনো নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে না। নেশার বশীভূত মাহুষ, কিন্তু যে-মাহুষ সেই নেশাকেও বশীভূত করতে পারে তার মতো ভয়৸ব লোক বিরল। মাতাল জ্ঞুপাকর, হিসাবী মাতাল ভয়৸ব।

পরের দিন ছটি থাসিকে মধ্যাক্তোজন উপলক্ষ্যে সমাধা করে অপরাত্তের দিকে তিনজনে আবার পরামর্শের জন্তে সমবেত হয়েছে। আগের দিন রাত্রে তিনজনে পরামর্শ করবার জন্ত মিলিত হয়েছিল, তার পরিণাম দেখেছি আজ তারা একটু গড়িয়ে নেবার নাম করে বদল—বাজে কথা বলতে বলতে কাজের কথা উঠে পড়ল।

ভাকু রায় বলল—রায় মশায়, আজ সকালবেলা আপনি আমাদের বিলের প্রশংসা করছিলেন কিন্তু বিল যে আর থাকে না, সব যে চাষের ক্ষেত হয়ে সেঁলু।

পরস্তপ বলল-রকম তো তাই দেখছি।

ডাকু বলল— শিল গেলে আমাদের গ্রামণ্ড যাবে, শেষে দেখছি লাঠি ছেঁড়ে লাঙল ধরতে হবে।

পরস্থাপ দোজা হয়ে উঠে বদে বলল—দেই জন্মই তো থাঁ ক্ষাহেবকে নিয়ে এদেছি।

রোত্তম অদূরে বদে ছিল—এবারে এগিয়ে এদে বলল—জে! পানি
ভকোলে আর বিলের থাকে কি ?

ডাকু বলে—থাকে চাষের ক্ষেত। বাকি জীবনটা যে মূলোর ক্ষেতে জল দিয়ে কাটাতে হবে তা ভাবি নি!

পরস্তপ এবারে রোক্সম থাঁকে লক্ষ্য করে বলল, থা, পারবে তো ? করে বল- ভুজুরদের হুকুম হলে সবই পারি।

পরস্থপ বলে—তবে শোনো। আজ বছর ছই হল—ওই কুঠিবাড়ির বাবু বিলের খানিকটা অংশ বাধ বেঁধে ঘিরে নেওয়ার চেষ্টা করছে। গত বছরেও জল এসেছে, উত্তর দিকের বাধটা ভেঙে। কিন্তু এবারে যেরকম তোড়জোড় দেখছি, জল আটকাবে।

এবারে ঘটনার স্ত্রকে কোলে টেনে নিয়ে ভাকু আরম্ভ করল—কুঠিয়াল লোকটার মতলব আমি জানতে পেরেছি। এবারে বর্ধায় যদি জল না আসতে পারে তবে দে ওথানেও লোক নিমে এদে বসাবে। তারপরে দেই সব লোকের সাহায্যে বিলের আরও থানিকটা জমি দথল করে নিয়ে বাঁধ দেবে। আবার দেখানে লোক বসাবে। পরের বছর আবার তারা আরও থানিকটা জমি বাঁধ দিয়ে ঘিরে নেবে। রায় মশায়, এই ভাবে বছর পাচ-দশ চললেই সব ফর্মা! চলন বিলেক্স নামটুকুও আর থাকবে না। আমাদের ব্যবসা বন্ধ!

এই পর্যস্ত বলে একটু থামল, ভারপরে আবার, শুরু করল-আরও

বিপদ দেখুন, যে-সব নৃতন লোক বদাবে তারা হবে কৃঠিয়ালের আপনজন। তাদের দাহায্যে আমাদের ভিটেছাড়া করতে কভক্ষণ! কেউ বাদ যাবে না। ছোট ধল্ডি, পারকুল, মানগাছা কোনখানে কেউ থাকতে পারবে না।

মানগাছা বিলের ধারের আর-একটি গ্রাম। সেথানে রোন্তম থা-র বাড়ি।
এবার রোন্তম থার পালা। সে ত্জনকে লক্ষ্য করে বলল—বাব্ সাহেব
—এমন হলে অবশ্র বিপদ, কিন্তু শয়তানকে এতদ্র যেতে দেবেন কেন?
কৃঠির বাব্ বাধ বাধবে—আমরা মিলে বাধ ভাঙব। এবারে যথন বর্ধার
পানি এসে ধাকা দেবে—তার সঙ্গে আমরাও যোগ দিই না কেন? বানের
ভোড় আর মাহুষের জোর একসাথ হলে কি না করতে পারে? একবার জল
ঢকে পড়লে এ বছরে আর কিছু করবার থাকবে না।

ডাকু বলল—তাতে আর বিপদ দূর হল কই ? আসছে বছর আবার সে বাঁধ বাঁধবে।

ক্ষেত্রম বলল—আগামী সালে আবার বর্ধার জলের সঙ্গে আমরাও এসে হাজির হব—আবার ঠাধ ভেঙে দেব। এমনি করেই চলবে—একই বাধ বাধা—আর ভাঙা! বাবুজি আপনাকে আর মূলোর ক্ষেতে পানি ঢালতে হবে না।

এই বলে পান-থাওয়া তরমুজের বীচির মতো কালো দাঁতের সার বের করে দে হাসল।

পরস্তপ বলল—এ বৃদ্ধি ভালো। এখন বাঁধ ভাঙতে গেলে অযথা মাথা ফাটাফাটি হবে, তা ছাড়া আবার গড়ে তুলতেই বা কতক্ষণ! কিন্তু বর্ধার জল এমে যখন ধাকা মারবে, তখন সামাল একটু চেষ্টা করলেই বাঁধ ধ্বনে পড়বে—
আর-একবার জল চুকে পড়লে সারা বছর কিছু করবার থাকবে না।

ডাকু বলুল---দেই ভালো, আপনাদের পরামর্শেই রাজি।

তথন রোভম বলল—ত। হলে বাবুজির। একবার গা তুলুন—বাঁধটা দেখে জাসি, কি রকম শক্ত করে গড়েছে, কতজন লোক লাগবে—আগে থাকতেই জেনে রাখা দরকার।

তথনো তাদের পেটের মধ্যে থাসির ভগাংশগুলো গজগজ করছিল— খাসি ছটোকে অংদেহে বহন করে তারা তিনজনে বাঁধ পরিদর্শনের উদ্দেশে রওনা হল।

ধূলোউড়ির কুঠি থেকে আধ কোশ দূরে বিলের মধ্যে একট। উচুমাটির দাঁড়া আছে, বোধ করি এক সময়ে গ্রাম ছিল—এখন স্থপু তার উক্ততর কিয়দংশ বর্তমান। এই দাঁড়াটাও অবিভিন্ন নয়—মাঝগানে একটা ছেদ আছে। সেই দাঁক দিয়ে বর্ধার জল চুকে পড়ে। ফাঁকটা পাঁচশ হাতের বেশি হবে না। ওইটুকু বাঁধ বেঁপে আটকাতে পারলে বর্ধার জলের পথ বন্ধ হয়। এখন কৈত্যাদে সব ভকনো।

পরস্থপ লোকজন সংগ্রহ করে ওই ফাঁকটা মাটি তুলে বেশ শক্ত করে বেঁধে দিয়েছে। সে স্থির করেছে এবারে বর্ধার জল না চুকলে আগামী সাক্রে ওথানে লোক বসাবে। থাদের দিয়ে বাঁধ বাঁধিয়েছে—তাদের মধ্যেই জমি বিলি করবে কথা হয়েছে। বাঁধটা তুমান্থ উচু হবে।

সন্ধ্যার প্রান্ধালে বাঁধের কাছে দাঁড়িয়ে পূর্বোক্ত তিনজনে কথা হচ্ছিল।
রোন্তম থাঁ একটা তুড়ি মেরে বলল—বাবৃদ্ধি, এই ব্যাপার! এ যে বাবুয়েরবাদা! ভাঙতে কতক্ষণ? আর কয়জন লোকই বা লাগবে। আপনারা
কিছু ভাববেন না। আমি লোকজন নিয়ে আসব।

ডাকুরায় বলল-খা সাহেব, লোকজন যে তারও আছে।

থাঁ বলল—থাকবেই তো—নইলে লাঠালাঠি বলে কেন বাবুজি! আর তা ছাড়া তাদের শুধু মাত্মই আছে—আমাদের সহায় হচ্ছে পানির তোড়।

উচু বাধের আর-একদিকে কচি-কঠে আলাপ • হচ্ছিল—বাঁধের আড়ালের জন্ম একপক অপর পক্ষকে দেখতে পাচ্ছিল না। ছই পকই এত তময় ছিল যে কেউ কাফ কথা শুনতে পাচ্ছিল বলে মনে হয় না।

বাঁধের অপর দিকের কথাবার্তা অনেকটা এই রকম-

আচ্ছা কুসমি—তুই কটা তারা দেখতে পাচ্ছিস ? কুসমি জলজলে সন্ধ্যা-তারাটি দেখে সপ্রতিভভাবে বলল—ওই একটা। মোহন তাচ্ছিল্যের স্থরে বলল—মাত্র ? তথন কুসমি উধ্ব মুখী হয়ে আকাশে তারার সন্ধানে লেগে গৈল।

• কুসমির অনবধানতার এই হুযোগে মোহন তার মুখখানা পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। এখন তার কিশোর বয়দ, কুসমি এখনো বালিকা। মোহনের চোখে কুসমি বড় স্থানর, তার মুখখানি মোহনের ভালো লাগে, কেন দে বলীতে পারেনা। মোহন দেখছে—থোণা-পলাতক চুলগুলো কুসমির কানের উপরে এদে কতক বা হাওয়ায় ছলছে, কতক বা ঘামে লিপু। মোহনের মনে হল কুসমির গাল ছটি আগের চেয়ে অনেক পুরস্ত হয়ে উঠেছে—কঠে ছটি রেখা পড়েছে, রঙটা কচি গগবের পাতার মতো উজ্জল স্বছে, যেন আর-একটু ভালো করে তাকালেই ভিতরটা দেখা যাবে। মোহনের মনে হয়—ওর দক্ষে বসে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। মোহনের ইছ্ছা ওর চোখ ছটো আর-একবার দেখে, কিন্তু তারা-গোনা শেষ না হলে দে উপায় নেই, কাজেই মোহন চমকে ওঠে—বাঃ রে, ওর ঠোট ছটো কেমন তাজা, কেমন কচি, কেমন লাল, রঙ-ধরে-ওঠা করমচার মতো।

মোহন দেখে কুসমির উদ্ধেণিখিত চোথ ছটো উদ্ধি কিশে তারকাসন্ধানী।
কে কি করছে ভালো করে বুঝতে পারবার আগেই কুসমি ঠোট ছটোর
উপরে চুমো থায়—ঠিক্র দেই মুহুর্তে কুসমি বলে ওঠে—আক্রিকটা। মোহন
সঙ্গে আর-একবার চুমো থায়।

এবারে কুণমি বলে ওঠে—মোহনদা, তুমি ভারি অসভা ! কেন এমন করলে ?

মোহন বলে-বাঃ তুই যে বললি-আর-একটা।

অপ্রস্তত কুদমি বলে—দে কি তোমাকে বলেছি—আর-একটা তারা দেখেছিলাম কন্ত প্রথমবার।

মোহন বলে—রাগ করিদনে কুসমি, প্রথমবার ভুল হয়ে গিয়েছিল।

কুসমি বলে—তোমারি দোষ!

মোহন কবি হলে লতে পারত—না, সখি, দোষ তোমারই। তোমার মুখখানি বড়ই হুলর, স্থানটি বড়ই নির্জন, আর ছ্জনেরই বয়স বেহিসারী কাজের অন্ধকুল। কাজেই একা আমাকে দোষী করলে চলবে কেন ? খুব জোর বলতে পার যে—দোষ তোমারও। কিন্তু যে-হেতু বেচারা কবি নয়, বোকার মতো হাত কচলাতে লাগল। তার অপরাধ-বোধে কেন জানি কুসমির আরও বেশি রাগ হল – সে কেবলি বলতে লাগল—তুমি ভারি ছই, তোমার কাছে আর কথখনো আসব না। তার চোথের জল গালের উপরে গড়িয়ে এসে ছুটো তারার মতো ঝলমল করতে লাগল। বেচারা মোহন তখন যদি বুদ্ধি করে বলতে পারত যে কুসমি, তোর গালে আরও ছুটি তারা দেখতে পাছি—তবে সব মান-অভিমান বোধ করি সেই মূহুতেই হাসির হাওয়ায় ভেসে চলে যেত! কিন্তু তা হবার নয়।

কুসমি রাগ করে বাঁপের গা বেয়ে উঠতে লাগল—বাড়ি ফিরবার তার ওই সোজা পথ। বাঁধের মাথার কাছাকাছি উঠেই সে থমকে দাঁড়াল—এবং • একটা অস্ফুট আর্তরব করেই তাড়াতাড়ি নেমে এল—প্রায় গড়িয়ে নামল বললেই হয়।

মোহন কাছে এদে শুধাল—কি ?

কুসমি ঠোঁটের উপরে তর্জনী স্থাপন করে বলল—চুপ! বাবা! •

মোহন বলল—তবে ওদিক দিয়ে ঘুরে চল! পূর্ব মুহূর্তের রাগের কথা বিশ্বত হয়ে কুসমি মোহনের হাত চেপে ধরল—তথন ছজনে সম্ভর্পণে মাঠ তেতে বাড়ির দিকে চলল।

মোহন ভধোল—দেখেছে ?

কুসমি বলল-না।

কে বলবে এক মৃহর্ত আগে তাদের মধ্যে রাগারাণি হয়েছিল ? কৈশোরের রাগারাণি, মান-অভিমান পরিণত বয়দের অহারাণের চেয়ে আনক, আনক বেশি মধুর। বাঁধের বিপরীত দিকে কথা হচ্ছিল। পরস্তপ ওধোল—আপনার একটিই তো সস্তান ? ডাকু বলল—হাঁ, সস্তান বলতে ওই একটি মেয়ে।

পরস্তপ বলল-বিয়ে হয়েছে কি ?

ূ ডাকু বলল—না, তবে এবারে চেষ্টা করতে হবে।

পরস্তপকে শুধোল—আপনার সন্তানাদি ?

পরস্কুপু বলল—আমি তো সংসার করি নি। তার কথা শুনে তাকু বুলল
—ভালো করেছন, মশায়, ভালো করেছেন—অমন ঝঞ্চাট আর নেই। দেখুন
না কেন, আমার একটা বই মেয়ে নয়, তাকে নিয়ে কি করব ভেবে
পাইনে, কেমন করে মানুষ করব, কোথায় বিয়ে দেব—চিস্তায় ঘুম হয় না।

রোত্তম থাঁ সমর্থন জানিয়ে বলল—জে! তিন জনে সোজাপথে বাড়ির 'দিকে ফিরছে।

ু কুসমি ভেবেছিল যে লুকিয়ে বাড়িতে চুকবে, কেউ দেখতে পাবে না কি**স্ত** থিড়কি দরজা দিয়ে চুকেই দেখে ফান্তব্ড়ি দাড়িয়ে আছে, পাশ কাটিয়ে পালাবার উপায় নেই।

ক্ষান্তর্জ়ি কুসমিকে দেখে গুধোল—কোথা গিয়েছিলি রাক্ষ্সি, আমি ধে তোকে খুঁলে মরছি।

কুসমি বলল—রাধূসি চরাবরা করতে যাবে না ? এই বলে সে সাজুনাসিক স্থুরে আবৃত্তি করল—হাঁউ মাউ থাঁউ, মানুষের গন্ধ পাঁউ।

काछत् ড় वनन - करे। भाक्ष ८ थिन ?

কুসমি বলল—কি বিপদেই না আজ পড়েছিলাম, জটাই বুড়ি, একটা মাহুষ আজ আমাকে কামড়ে দিয়েছিল আর কি ?

কুসমি ক্ষান্ত বুড়িকে ঠাটা করে জটাই বুড়ি বলে ডাকে।

কান্ত বুড়ি কৃত্রিম ভয়ের স্থরে বলল—দাবধানে চলাফেরা করিদ নাতনি, কারণ রাক্দে যেমন মাসুই খায় মাসুফেও তেমনি রাক্ষদ খেয়ে থাকে।

কুষমি বলল—তাই তো আজ দেখলাম। অনেক কণ্টে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরেছি।

ভগবান জানেন কুসমির কথা একেবারে মিথ্যা নয়।

এবারে পরিহাদের লঘুভাব পরিত্যাগ করে ভাকুর মাতা বলল—হাঁরে, কুসমি, তুই যে একা একা মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়াদ, তোর যে বিয়ের বয়দী হয়েছে।

কুসমি বলে—সেই জন্মেই তো ঘূরি, জটাই বুড়ি। ক্ষান্ত বলে—কেন নিজের বর নিজে খুঁজছিস বুঝি। কুসমি বলে—আর করি কি, তোমরা যথন খুঁজবে না।

তারপরে একটু থেমে বলে—তাছাড়া, বিয়ে হলে তো একা একা বিদেশে পাঠিয়ে দেবে, তাই এখন থেকে সইয়ে নিচ্ছি।

ক্ষান্ত বুড়ি পা ছ্থানা ভালো করে মেলে দিতে দিতে বলে, ভন্ন নেইরে, কাল তোর বাপকে তোর বরের সন্ধান করতে বলেছি।

কুসমি বলে—তা তো বলবেই, আমি থাকাতে বাড়ির হুধ-ঘি ছানা-মাথন ু সবটা যে তোমার ভাগে পড়ছে না।

তারপরে কৃত্রিম হৃংথের সঙ্গে বলল—আমার মা থাকলে কি এত তাড়াতাড়ি বিদায় করবার কথা ভাবতে পারতে ?

ক্ষান্ত বলল—তাই বই কি! বৌ থাকলে কবে তোকে বিদায় কুরে দিত। আমি ঠাকুরমা বলেই এতদিন চুপ করে আছি।

কুসমি অন্ধকারে মৃথ ভেঙিয়ে বলে উঠল—তুমি ঠাকুরমা না ছাই—তুমি একটি আন্ত জটাই বুড়ি।

ক্ষান্ত বলল—আজ এইখানে বদে গল্পই করবি, না পাকের ঘরে একবার যাবি ?

কুদমি বলল—আমি তো দেই দিকেই যাজিলাম, তুমিঁতো মাঝ পথে আটকালে।

ত্ত্বনে হেসে উঠল। কুদমিকে আজ পারবার উপায় নেই।

মাকে কুসমির মনে পড়ে না। অনেকবার সে চেটা করেছে মায়ের মৃতি
মনে আনতে, পারে নি। অনেকবার ভেবেছে, আহা ঘুমের মধ্যে কত কি
মাথাম্পু স্বপ্ন দেখি, একবারটির জত্যে যদি মাকে দেখতে পেতাম। কিন্তু কই
স্বপ্নে তো মা তাকে দেখা দিল না। তুরদ্টের স্বপ্নেও সাল্লা নেই। অনেক
দিন সে দৃচসন্ধন্ন করে বসেছে যে আন্ধ কল্লনাকে চালিত করে মায়ের মৃতি
আবিদার করবে—কিন্তু তার সমন্ত চেটা বার্থ হয়েছে। কল্লনা অধিক দ্র
এগোতে পারে নি, যেমন চোথের দৃষ্টি বিলের পরপার পর্যন্ত যেতে পারে না,
মাঝাথানেই ধোঁয়ায়, ক্য়াশায় মেঘে আর বান্দে বাধা পায়। তবু তো পরপার
বলে একটা বস্তু আছে—তেমনি তার মা দৃষ্টিগোচর না হয়েও আছেন—এই
সবে সে সাল্লা পেতে চেটা করে।

্রয়দের তুলনায় কুসমিকে কিয়ৎ পরিমাণে অতি-পরিণত মনে হতে পারে

—এ অভিযোগ অধীকার করবার উপায় নেই। বস্তত নিঃসদ্ধ-প্রায়
্বিলবিচারিণী বালিকাটির মনের পরিণাম অল্প বয়দেই কিছু বেশি এগিয়েছে,

—তার কারণ প্রকৃতির কোলে মান্ত্র্য হলে পরিণতি জত হয়। তপোবনক্যা শক্স্তলা কিছু পরিমাণে যে অকাল-পরিণত ছিল তাতে সন্দেহ নেই।

সেই বয়দে ছলাকলায় যে পারদর্শিতা দে দেখিয়েছে তা কোন জনপদ-ক্যার দারা হয়ে উঠত কিনা সন্দেহ। অবশ্র দ্বায়ারী মিরালা কথা অনেকে তুলবেন। সে-ও তো নিঃসদ্ধ, সে-ও তো প্রকৃতি-লালিতা তবে তার এমন অপরিণতি কেন? কিন্তু দে কি বাত্তবিকই নিঃসদ্ধ ছিল? আমি তা মনেকরি না। পিতার প্রভাবের দারা দে এমন সর্বতোভাবে আবিই ছিল যে কিনিজের দিকে, কি প্রকৃতির দিকে তাকাবার অবকাশমাত্র তার ছিল না।

জাত্ত্বর পিতা সহস্ররূপে যেন ক্যাকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছিল। পিতৃ-পরিচর্যার উচ্চ প্রাকার মিরালার দৃষ্টিরোধ করে রেখেছিল, তুত্তর সম্প্রও তেমন নিশিষ্ক্ত বাধাস্টি করতে পারে নি, বেচারা মিরালা পিতৃময় জনতার মধ্যে নিজের আসয় যৌবনের রার্তা জানতেই স্বযোগ পায় নি—তাই সে এমন

অপরিণত-প্রায় ছিল। একাস্কভাবে জনপদকতা নয় বলেই কুসমি অকালে আত্মসচেতন হয়ে উঠেছিল। তাছাড়া আরও অনেক কারণ পাঠকের অগোচরে এই পরিণতির তালকে ফ্রুততর করে দিয়েছিল। মোটের উপর কুসমিকে আমাদের ভালোই লাগে। দীপ্তিনারায়ণ কতকগুলো ইটের আৰু কাঠের ট্রারো নিয়ে একটা বাড়ি তৈরি করতে বদেছে। কিন্তু বাড়ি তৈয়ার করা যে এত কঠিন আগে কি দে জানত? ইটের পর ইট সাজিয়ে থানিকটা উচু হয়ে উঠলেই হঠাৎ সব কেন দে হড়ম্ছ করে তেঙে পড়ে দীপ্তি তা ব্যতে পারে না। ছ-তিনবার এইভাবে তার বাড়ি তেঙে পড়বার পরে দে ম্থ তুলে বিশাল কুঠিবাড়ির দিকে চাইল! কুঠিবাড়ি কত বড় আর কত কাল ধরে এমনি দাঁড়িয়ে আছে, নড়বার পড়বার নাম করে না,—ভেবে দীপ্তির বিশ্বয়ের অন্ত থাকে না, তার ছোট ব্কটার মধ্যে কেমন ঘেন বিশাস জমে উঠতে থাকে শুরু ইট-কাঠ দিয়ে এবাড়ি তৈয়ারি হয় নি, তার সঙ্গে মন্ত্র আছে, নইলে তার এতটুকু বাড়ি ভেঙে পড়ে আর এত বড় বাড়ি থাড়া হয়ে থাকে কোন জাছতে! সে ভাবে ও মন্তরটা শিথে নেবে ব্ডো রাজমিন্তি সাব্রাজের কাছে থেকে।

শাব্রাজ ধুলোউড়ির একমাত্র রাজমিস্ত্রি, মাঝে মাঝে কুঠিবাড়িতে পলান্ডারা মারবার জন্মে আদে—দীপ্তি তাকে দেখেছে। দীপ্তি ভাবে বুড়োকে দেখলেই 'জান' বলে মনে হয়। রোগা থিটথিটে চেহার' চিবৃকের উপুরে একগুল্ফ শাদা দাড়ি, পাকা গোঁক অত্যন্ত ছোট করে ছাটা চোথের ভুক মায় চোথের পাতার লোমগুলি অবধি পেকে গিয়েছে, পরনে একথানা ডুরে তবন, কাঁধে গামছা, ডানহাতে 'করনি'। সাবুরাজের সঙ্গে আদে জন হুই ছোকরা বয়দের রাজ। 'তারা আদে, দেয়ালের সঙ্গে থাড়া করে বাঁশ বাধে, বাশের আগায় একটা ভাঙা রুড়ি আর একটা বাঁটি বেধে দেয়। তথন সাবুরাজ উপরের দিকে তাকিয়ে তিনবার সেলাম করে বাঁশ বেয়ে উপরে উঠে যায়—হাত-পা একবার্বপ্ত কাঁপে না। দীপ্তি ভাবে মন্তর না জানলে এমন কথন সন্তব হত না। ওরকম বুড়োর তো সোজাপথে পড়ে মরবার কথা! আর সেউঠে যায় কিনা বাঁশের ভারা বেয়ে, অত উচুতে একথানা সক বাঁশের উপরে

কেমন স্বচ্ছলে চলাফেরা করতে থাকে! মন্তর জানে দে নিশ্চয়। দীপ্তি স্থির করে—এবারে দেখা হলেই দাব্রাজের কাছ থেকে বাড়ি খাড়া রাথবার মন্তরটা শিথে নেবে।

কিন্তু সে তো আজ হচ্ছে না, আজ বাড়ি থাড়া রাথবার উপায় কি ? ইটেব্ল ত পের কাছে বদে সে ভাবতে থাকে। একবার তার মনে হয় মোহনদা-ই বা আন্দ্রেনা কেন ? মোহনদা এলেও যে কাজ চলতে পারে।

বান্তবিক মন্ত্রের বদলে মোহনের সাহায্যও কম কার্যকরী নম্ন। দীপ্তি বাড়ি তৈয়ারি করতে আরম্ভ করলে মোহন সাহায্য করে। সাহায্য এমন আর কি ? ইটের পরে ইট সাজাতে কি আর দীপ্তি জানে না? পুব জানে, কেবল সম্ভটাকে শক্ত করে ধরে রাথবার জন্তে মোহনের দুরকার হয়। মোহন হাত দিয়ে ইটের স্তপ্টাকে ধরে রাথে। দীপ্তি ভাবে মোহনের গায়ে খুব জোর। অবশ্য মোহনের মতো বয়দ হলে তার গায়েও অমনি জোর হবে, তথন আর মোহনের সাহায়ের আবশ্যক হবে না। কিন্তু তার চেয়েও ভালো হয় সাব্রাজের কাছ থেকে মন্তর্বটা শিথে নিতে পারলে।

সে ভাবে মন্তরটা শিখবার আরও একটা অতিরিক্ত কারণ এই যে আজকাল মোহন আর বড় আসে না, কেবলি ঘন ঘন কুসমির কাছে যায়। ওতে দীপ্তির বড় বিশ্বয় লাগে। সে ভাবে মোহনদার এত বয়স হল তবু সে মেয়েমায়্রের কাছে থাকতে ভালোবাসে কেন ? দীপ্তি তা তার দাসী অম্বিকাইক এড়িয়ে চলতে পারলেই বাঁচে! দীপ্তি লক্ষ্য করেছে, আগে যথন তারা তিন জনে মাঠের মধ্যে ঘুরত মোহন দীপ্তির কাছে কাছেই থাকত—এখন একটু স্থবিধে পেলেই ওরা ছজনে আলাদা হয়ে একদিকে চলে যায়। এই সব কথা মনে পড়ে দীপ্তির হাসি পায়, ভাবে, মোহনদার ছেলেমায়্রি যেন দিন দিনই বাড়ছে।

দীপ্তির একদিনের কথা মনে পড়ল। তিনজনে বিলের তকুনো তলিতে ঘুরছিল, এমন সময়ে মোহন বলল—দীপ্তিবাবু ভূমি এখানে বদো, ওখানে জলৈ পদাফুল ফুটেছে, তোমাকে এনে দিচ্ছি। দীপ্তি বঁদে রইল, কিন্তু ওরা আর কেরে না, এদিকে সদ্ধ্যা হয়-হয়, ভাকাভাকি করল, কেউ উত্তর দিলে না।
তথন দীপ্তি বাধ্য হয়ে চলল পদ্মত্বের দিকে। কিছুদ্র গিয়ে দে দেখতে
পেল যে বিলের মাঝে এক জারগায় অনেক পদ্মত্ব ফুটেছে—কিন্তু মোহন
আর কুসমি কই? শেষে ভালো করে তাকিয়ে দেখে, একি ছেলেমান্থ্যি, দীপ্তি
হাসি চাপতে পারে না, মান্থ্য নাকি এমন কাজও করে থাকে, ছি: ছিং, দীপ্তি
দেখতে পায় যে একরাশ পদ্মত্ব সামনে রেখে মোহন কুসমিকে ফুল দিয়ে
সাজাচ্ছে! পদ্মর মালা গেঁথে তার হ'ত, গলায়, কোমরে পরিয়েছে, এবারে
মাধায় দেবার জন্তে পদ্মত্বের মুক্ট তৈয়ারি করছে। দীপ্তি ভাবল এমন
করেও ফুলগুলো নই করে—তার চেয়ে কচি কচি বীজগুলো খেলে কি মজাই
না হত।

এমন সময়ে চমকে উঠে দে ভনতে পায়, কি দীপ্তিবাব্, তোমার বাড়ি কতদুর ?

দী**প্তি বলে—মোহনদা,** তুমি না এলে বাড়ি খাড়া থাকে না—একটু ধর তো, **দেখো আমি কত** ভাডাতাডি তৈয়ারি করতে পারি।

দীপ্তি ক্রন্ত ইটের পরে ইট সাজিয়ে উচু করে করে তোলে, মোহন শক্ত করে চেমে ধরে রাখে। দীপ্তি বলে—মোহন্দা, এই তো হল ছটো থাছা— এর উপরে এবারে একটা কাঠের বরগা বসাতে হবে—তাহলেই বাস! এই বলে সে হাতে তালি দিয়ে ওঠে, মোহন একটু চমকে উঠতেই শুস্ত ছুট্ ছুড়মুড় করে পড়ে যায়।

মোহন বলে, এবারে তোমার লোষ নেই দীপ্তিবার, ভূমিকম্পে পড়েছে।
দীপ্তি আবার গাঁথতে উগ্নত হলে মোহন বলে—দীপ্তিবার, আজ সারাদিন
কি বাড়ি গাঁথা নিয়ে থাকলেই চলবে ? ঘোড়ায় চড়বে কথন ?

ঘোড়ায় চড়বার নাম শুনেই দীপ্তি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে বলে, চলো, এই বলে সে মোহনের হাত ধরে টানতে শুক করে। বাড়ি তৈয়ারি করবার সকল্প সে এক মুহুর্তে ভূলে যায়।

মোহন মনে মনে হাদে, ভাবে ছেলেমাত্র্য আর কাকে বলে—এক মূহুর্ত্ত

সব ভূলে যায়। তারপরে দীপ্তির আশু বিশ্বতির দক্ষে নিজের নিষ্ঠার তুলনা করে একপ্রকার পৌরব অন্বভব করে। তাবে আমার যত কাজই থাক না কেন, কাউকে কোন প্রতিশ্রুতি দিলে কগনো বিশ্বতি হয়েছি! কই, বনুক দেখি কুসমি, কথনো তার কাজে অবহেলা করেছি! কুসমির প্রতি দায়িত্ব-পালনকে সাধারণভাবে দায়িত্বপালনের প্রতীক কল্পনা করে নিয়ে সে আত্মপ্রশা অন্তভব করতে থাকে। উদার্থের আতিশ্যে দীপ্তির প্রতি সে সহদয়তা অন্তভব করেক্ষেব্যে ব্যাবে—এগনো ছেলেমান্থ্য কিনা!

মোহনের হাত ধরে টেনে দীপ্তি মাঠের দিকে এগোতে থাকে—এমন সময়ে মুকুল এসে উপস্থিত হয়ে বলে, মোহন, দাদাবাবু তোমাকে ডাকছে।

মোহন একবার দীপ্তির দিকে একবার মুকুন্দর দিকে তাকায়—কিন্তু উপায় নেই; সকলেই বোঝে যে দাদাবাবুর ডাকে যেতেই হবে। মোহন বলে—দীপ্তিবাবু, তুমি এগোও, আমি যাবো আর আসবো।

দীপ্তি একাকী মাঠের দিকে অগ্রসর হয়।

মোহন বাজির ভিতর পৌছলে দর্পনারায়ণ বলে—মোহন, ছাুদের উপরে চল—একবার বাধটা ভালে। করে লক্ষ্য করা যাক ।

মোহন বলে—দাদাবাবু, এথান থেকে লক্ষ্য করা যাবে কেন ? সে কে অনেক দুর।

দর্পনারায়ণ বলে—চল না দেগাই যাক কি হয়। ছজনে তেতালার ছাদের উপরে পৌছে বিলের দিকে তাকায়। কুঠিবাড়িটা মন্ত উচু, আশেপাশে কোথাও আর উচু বাড়ি না থাকায় চারদিকে অনেকদ্র পর্যন্ত দেখা যায়। তিনদিকে বিল ধৃ ধৃ করছে—পিছন দিকে ধুলোউড়ি গ্রামের মাড়িঘর আরে গাছপালা।

তথন বৈশাথ মাদের মাঝামাঝি, গাঁয়ের দিকে তাকালে দেখতে পাওয়া বায় আমের গাঁছগুলোতে ঘন সবুজ ফল, এখনো রং ধরে নি; কাঁঠাল গাছের ভালপালার ফাঁকে ফাঁকে স্থণিভ কচি কাঁঠাল; কুঠিবাড়ির বাগানের লিচু গাছটার মাথায় পাকা ফলের লাল রঙের প্রলেপ; বালালাগুড়া বিকেল বেলার মাঝানা পাউগাছগুলো শাশানের চিতার উধেব ি ধুমরাশির মতো তর; একটা পাপিয়া চোখ-গেল চোখ-গেল আর্তনাদ করতে করতে বিষম যন্ত্রণার বেগে আকাশের একদিক থেকে আর একদিকে ছুটে চলে গেল। গাছশিলার মাথাগুলোর বাধা এড়িয়ে মাঠের দিকে তাকালে জনপদের আভাস পাওয়া যায়। ওখানে কে যেন ঠকাঠক আওয়াজে গোকর খোঁটা তুলবার চেটা করছে, লোকটার হাতের মুগুর খোঁটার মাথায় পড়ছে—তারপরে শক্ষটা কানে আসছে; কার একটা গোক-খোঁটা থেকে ছাড়া পাওয়া মাত্র পথঘাট বিচার না করে বাড়ির দিকে ছুটেছে। গাঁয়ের ভাইনে মত ীা মাঠ, লোকে বিলের মাঠ বলে, হয়তো কোনকালে বিলের অংশ ছিল—এখন া ঘাস-ঢাকা জমি, গোক-বাছুর চরে। মাঝাখনে বড়ে-ভাঙা নেডা একটা

আর গাঁয়ের দিক থেকে ফিরে বিলের দিকে তাকা চোণের ঘোড়দৌড়ের কোথাও বাধা তো নেই। গাঁয়ের নীচেই আ া জমি শুকনো,
শীতকালে সেখানে এক দফা চৈতালি ফদল ফলেছিল—এ তার চিহ্নস্থরণ
কাটা ফদলের শুল্ক গোড়াগুলো রয়েছে, গোক্ষতেও নিংশেষ করতে
পারে নি। তারপরের জমিতে ফদলের চিহ্ন নেই, বুঝাত পারা যায় চৈতালি
বুনবার দময়ে দেখানে জল ছিল—তারপরেই জলের শীমানা আরম্ভ হয়েছে
—কেবল জল কেবল জল বিশিদ্র আহ চোথ চলে না—ধোয়ায় কয়াশায়
বাধা পায়। বিলের মাঝে মাঝে এখানে ওখানে উচ্ছ ডাঙা জমি, দেখানে
গাছপালা, আর খোড়োঘর, পর্বতপ্রমাণ উচ্ছ খড়ের ভূপ আর গোলাকার
ধানের মরাই ।

দর্পনার্গ্রাণ ছাদের একপ্রান্তে গিয়ে মোহনকে বলল—মোহন, আমাদের বাঁধটা দেশতে পাভিস্থ মোহন বলল—ওই পুব দিকটায় আমাদের বাঁধ জানি। কিন্তু এতদ্র থেকে দেখা যাবে কেন ?

আচ্ছা এবারে দেখ তো দেখতে পাস কিনা—বলে দর্পনারায়ণ ছোট একটা বাক্স খুলে গোলাকার লম্বা একটা নলের মতো বস্তু তার হাতে দিল।

মোহন সেটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে বলল—এ যে একটা চোগা। দর্পনারায়ণ বলল—চোঙা তো বটে, আর কী আছে দেখ।

্রনাহন এদিক ওদিক দেখে বলল—ছদিকে ছ-টুকরো কাঁচ বদানো !—এ কী জিনিস দাদাবাব ? এ দিয়ে কী করে ?

দর্পনারায়ণ বলে—কী করে কিরে! দেখে। দেখবার জন্মে তোকে দিলাম —দেখ না—চোধে লাগা।

সমস্তটা একটা ঠাটা মনে করে মোহন চূপ ক্লরে থাকল। তথন দর্পনারায়ণ সেটা তার হাত থেকে নিয়ে নিজে চোথে লাগাল—

তথন দপনাবায়ণ দেটা তার হাত থেকে নিয়ে নিকে চোথে লাগাল— বলল—এই দেথ, এবারে আমাদের বাঁধটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

মোহনকে লক্ষ্য করে শুধাল, বাধের উপ:র হুটো গোক চরছে দেখতে পাছিল ?

মোহন বলল—বাঁধই দেখতে পাচ্ছি না তার গোরু! তারপরে একটু ইতস্তত করে বলল—ঠ্টা করছ না তো দাদাবারু?

—নিজেই দেখ না, ঠাটা কি সত্যি— বলে দর্পনারায়ণ যন্ত্রটা মোহনের চোথের কাছে ধরবা মাত্র—মোহন ভয়ে, বিএয়ে চীংকার করে উঠল—গোফ কোথায় দাদাবাব, ছটো মাছ্য !

দেখি, দেখি, বলে যন্ত্রটা আবার নিজের চোথে ধরল—বলে উঠল— তাই তোরে। আমাদের বাঁধের গুণ আছে— ওখানে চরলে গোরুতে মাত্র্য হয়ে ওঠে।

যত্ত্বের মহিমায় মোহনের বিশ্বয়ের অস্ত নাই, সৈ যন্ত্রীতে আবার খুব শক্ত করে চোথে লাগিয়ে বলল—দাদাবাবু, মাহ্যও আবার যে সে মাহ্য নয়, ভাকু রায় আর পারকুলের পরশুরীম দর্দার! ষদ্রযোগে পরথ করে দর্পনারায়ণ বলল, তোর কথাই ঠিক! বেশ হয়েছে
— ওরা বাঁধটা দেখুক। দেখুক যে আমরা বিলকে পোষ মানাতে পারি কিনা!
বিশ্ময়ের প্রথম ধাকা কাটলে মোহন বলল—দাদাবাবু, এ তো বড় আজব
. জিনিস। এ বুঝি দাহেবদের কল!

ু দর্পনারায়ণ বলল—সাহেবদের কলই বটে! হাঁড়িয়ালের সাহেবদের কুঠি থেকে কিনে এনেছি।

মোহন বলল—বেশ করেছ দাদাবাব্। আমাদের বাঁধ পাহারা দেওয়ার স্থবিধে হবে।

দর্পনারায়ণ বলল—দেই জন্তেই তো এনেছি। দেদিন হাঁড়িয়ালের ক্ঠিতে গিয়েছিলাম, কুঠিয়াল সাহেবের সঙ্গে দেখা হল। তাদের দেশ থেকে এই রকম ফুটো যন্ত্র নৃতন চালান এসেছে দেখলাম—একটা কিনে নিলাম। বাঁধ পাহারার কথা মনে করেই কিনলাম।

বাঁধ পাহারার কাজ সহজ হল ভেবে মোহন আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠে বলল—এ বেশ হল দাদাবার, নারাদিন মাঠে মাঠে ঘুরে পাহারা দেওয়ার চেয়ে এ অনেক সহজ হল। মাঝে মাঝে একবার মন্ত্রী চোথে তুললেই হল!

তারশর যন্ত্র থেকে যন্ত্র আবিধারকদের বাহাত্রি অরণ করে বলে উঠল— তাই তা। সাহেবদের সঙ্গে কেউ পেরে ওঠে না।

তারপরে আবার সে ষ্ট্রটা চোথে লাগিয়ে দক্ষিণের মাঠের দিকে তাকাল —বলল দেখো, দেখো, দাদাবাবু আমাদের দীপ্তিবাবু ক্ষমন ঘোড়া দাবড়াচ্ছে—

দর্পনারায়ণ তাড়াতাড়ি দ্রবীনটা চোথে লাগিয়ে বলল—তাই তো! কিছ পড়ে যাবে না তো ?

মোহন বলল—বলো কি দাদাবাবু! এই বয়দে দীপ্তি যেমন পাকা দোয়ার হয়েছে এমন অংমি দেখি নি—ওর রেকাব, গদি কিছু লাগে না—কেমন রকমে একটা দড়ি পেলেই হল।

দর্পনারায়ণ যন্ত্রযোগে দেখতে থাকে—দীপ্তি দোজা হয়ে বদে বা হাতে

লাগাম ধরে আছে, ঘোড়া ছুটছে, বাং আবার মাঝে মাঝে ছোট ছোট পা তুটো দিয়ে ঘোড়ার পেটে গুঁতোও মারে দেখছি! গৌরবে বাপের মুথ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ওই বালকের ক্বতিত্বে দর্পনারায়ণ যেন তার দ্রবর্তী আশার উপক্লের আভাস দেখতে পায়। চোখ থেকে দ্রবীন আর তার নামতে চায় না।

কিন্তু আর দূর্বীনের দৃষ্টি চলে না— অন্ধকার ক্রমেই ঘন হয়ে আদছে। তথন মোহন বলল— দাদাবাবৃ, আমি মাঠের দিকে চললাম, দীপ্তিবাবৃর ঘোড়। ধরতে হবে। মোহন বিদায় হয়ে গেলে দর্পনারায়ণ, পায়চারিতে প্রবৃত্ত হল।

অনেকদিন পরে দপনারায়ণের মনে আজ বড় আনন্দ। দ্রবীনের দৃষ্টিতে আকাজ্ঞার অঙ্কর তৃটিকে আজ সে দেখতে পেয়েছে—কত দিনের সাধনার, কত ব্যগ্র বাসনার কল। বিলের দিকে তাকিয়ে দেখেছে, নিজের চেটায় তৈয়ারি বাধটাকে আর দক্ষিণের মাঠে দেখতে পেয়েছে দীপ্তিনারায়ণ ঘোড়ায় চেপে ছুটছে। এখনো বিল শুকিয়ে জনপদ বসবার বিলম্ব আছে, এখনো দীপ্তিনারায়ণের পাকা ঘোড়সোয়ার হয়ে উঠবার অনেক বাকি—তব্ স্চনাতো সে দেখতে পেয়েছে। অঙ্করে বনস্পতিদর্শনের আনন্দ পায় বলেই মায়্র মায়্র ।

সে আজ তিন-চার বছর আগেকার কথা। গুরুদাসপুরের ভাকাতি রক্ষা করে ফিরবার পরে দর্শনারায়ণের মনে একটা পরিবর্তন দেখা দিল। সে ভাবল—মিছামিছি মারামারি করে লাভ কি ? পরস্থপকে হত্যা করতে পারলেই কি সে তার জমিদারি, প্রতিষ্ঠা, পত্মী সব ফিরে পাবে ? সে ভাবল যে পরস্থপকে হত্যা করতে গিয়ে হয়তো সে নিজেই হত হুলে, তথন পিতৃ-মাতৃহীন, সহায়দম্পদহীন দীপ্তির কি গতি হবে ? এই রকম পাচ\কথা ভাবতে ভাবতে তার কিছুকাল গেল।

এমন সময়ে এক ঘটনা ঘটল। যেখানে বাঁধ তৈয়ারি হয়েছে, বৈশাথের শেষে একদিন দপ নারায়ণ সেথানে বিকাল বেলায় দাঁড়িয়ে ছিল, তথনো জল বাড়তে আরম্ভ হয় নি। এমন সময়ে দে একটা সোরগোল শব্দ ভনতে পেল, যেন অনেক লোক মিলে একসঙ্গে আর্তবিলাপ করছে। কোথায় কি ঘটেছে দেথবার জয়ে যথন সে এদিক ওদিক তাকাছে তথন দেখতে পেল একদল চাষাভূষো শ্রেণীর লোক বিপদ্নভাবে ছুটছে। দপ নারায়ণ তাদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল—ভংগাল, বাাপার কি? তারা বলল—বার, আমাদের সর্বনাশ হল! কেউ বলল—সব গেল, কেউ বলল—সারা বছর ছেলেমেয়ে নিয়ে থাবোকি? কেউ কেউ স্বীকারোক্তি করে ফেলল—সাধে কি আর ভাকাতি করি!

ব্যাপারটা এই। বিলের প্রাস্তে যারা শীতের সময় চৈতালি চাষ করে এরা সেই দলের। চৈতালি উঠে গেলে—বর্ধার জল আসবার আগে এরা অন্ধানির মধ্যে একটা জলি ধান বা জৈটি ধান ফলিয়ে নেয়। যম্নার জল সব আগে আনে, কিন্তু তা জৈয়েটের প্রথম সপ্তাহের পূর্বে নয়। তার আগেই জলি ধান পাকে, চাষীরা কেটে নিয়ে যায়! এ ধান খ্ব স্থাত নয়, কিন্তু চাষীদের কাছে ওই মহার্ঘ, বিলের মধ্যে তালো ধান পাবার সন্তাবনা কোথায়? কিন্তু কোন কোন বার বৈশাথের শেষেই যম্নার বান এসে পড়ে, তথন আর জলি-ধান ঘরে নেওয়া সন্তব হয় না। আর কাঁচা ধান নিয়েই বা কি লাভ? কেউ কেউ গোককে খাওয়াবার জল্ঞে কাঁচা ধান কেটে নিয়ে যায় বটে—কিং অধিকাংশ লোক সে পরিশ্রমণ্ড করে না।

এবার নিয়মিত সময়ের পূর্বেই বান এসে পড়েছে—ধানের জমি ডুবতে আবস্ত করেছে!

দপ নারায়ণ ভংগাল—তোমাদের জমি কতদ্রে ? দলের একজন বলল—ওই যে দেখা যাচ্ছে, এই বলে দূরে অঙ্গুলি নির্দেশ

দলের একজন বলল—ওই যে দেখা যাচ্ছে, এই বলে দ্রে অঙ্গুলি নির্দেশ করল। <sup>১</sup>১

দপ নার মণ বলল—এখন কি বাঁচবার কোন উপায় নেই? সেই ব্যক্তি বলল—হজুর! খোদার মার। দর্প নারায়ণ বলল—থোদার হাতে সব ছেড়ে দিলে চলবে কেন ? নিজের হাতে ভার নিতে হবে, তাই তো খোদা মামুষকে হাত দিয়েছেন।

কথাটা যেন তাদের মনে লাগল, এমন কথা তারা আগে শোনে নি।

ওই দলটির মধ্যে তুজন ছিল প্রধান নবীন আর নজির—সবাই মুদলমান।

নবীন বলল—হজুর, কথা খুব খাটি। কিন্তু এবছরে হাত লাগিয়েও লাভ

হবে না। ক্ষেতের মধ্যে হাঁটুজল হয়েছে—আজ রাতেই ডুবে যাবে।

ন জির বলল— হজর যদি পিছে থাকেন তবে আগামী বছরু যাতে ফসল মারা না যায় তার জন্মে দকলে হাত লাগাতে রাজি আছি।

দর্শ নারায়ণ বলল—তোমরা যদি রাজি থাক তবে পিছনে কেন তোমাদের সকলের সম্মুথে এদে দাঁড়াব।

তথনি নবীন আর নজিরকে নিয়ে কোথায় বাঁধ বাঁধা যায় তার তিছির শুকু করে দিল। যেথানে বাঁধ তৈয়ারি হয়েছে—তার ছুদিকে অনেকটা করে উচু জমি আছে—মাঝখানে কয়েক রশি ফাঁক। দপ্রারায়ণ তাদের বৃথিয়ে বলল—এই ফাঁকটা মাটি দিয়ে ভরিয়ে দিতে পারলে, এদিকের প্রকাণ্ড মাঠটাকে বর্ষার জলের আক্রমণ থেকে বাঁচানো সম্ভব। আর বর্ষার জল যদি চুকতে না পারে, তবে এদিকে আউশ, আমন যা খুশি ফলানো যেতে পারবে। কথাটা তাদের মনে ধরল!

নবীন বলল—ছজুর, এই ফাকটা ভরিয়ে তোলা এমন আর কঠিন কি ?
দপনোরায়ণ বলল—বাবা, মন করলে কোনো কাজই কঠিন নয়। কিন্তু মন
করে কয়জন ?

নজির বলল—হজুর, আমরা এতজন আছি।
দর্পনারায়ণ বলল—সেই জন্তেই তো ভয়, থত জন তত মন!

নজির বলল—দান্ধার বেলায় তাই বটে, কিন্তু ভাতের বেলায় আমাদের মন একটা বই নয়, তাও আজ থেকে হজুরের জিমায় রেখে দিলাম

দর্শনারায়ণ খুশি হল—বলল—বেশ আমি জিল্লানার হলান। যা বলব করতে হবে। কিন্তু এবছরে আর সময় নেই। তারপর বছর চৈতালি ফদল উঠে চাষাদের কাজ হালকা হবার দক্ষে দক্ষেই
পূর্ব নিরুপিত স্থানে বাঁধের কাজ আরস্ত হল। নবীন আর নজিরের দক্ষে
প্রায় শ দেড়েক চাষী গৃহস্থ ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে এসে হাজির হল। মোহনকে
দক্ষে করে দর্পনারায়ণ এল। প্রথম বুড়ি মাটি দর্পনারায়ণ নিজে নিয়ে
গিয়ে ফেলল। বাঁধের কাজ জত অগ্রসর হতে থাকল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাঁধ টেকানো গেল না। কাঁচা বাধের উপরে বর্যার জল এসে পড়ে দব

চাষী গৃহস্থরা শিশুর মতো অনহায়, তারা বদে পড়ে বলল—ছজুর সব গেল! গোদার মার ছনিয়ার বার।

দপ নারায়ণ বলল—তোমরা বুঝতে পারোনি বাবা সব! জল হচ্ছে গিয়ে শয়তান। শয়তানে আর মাছ্যে লড়াই চলছে। এক বছরে কি শয়তানকে হারানো যায় ?

তার কথা শুনে কেউ কেউ বলল—ঠিক কথা হজুর। দর্পনারায়ণ বলল—আসচ্ছে বছর শয়তানকে ঠেকাব।

ু তার পরের বছর আবার সবাই মিলে গাঁধ গাঁধা আরস্ত করল—এবারে আর বাঁধ ভাঙল না। কিন্তু চায করাও সম্ভব হল না, গাঁধের কাজে সবাই ব্যন্ত, চায় করবে কে ?

দর্পনারায়ণ বলল—আসছে বছর ফসল বোনা হবে, এবারে বাঁধ বাঁধা হল।

আসতে বছর অর্থাৎ যে-বছরের কথা আমরা বলছি বাঁধের আড়ালে ফসল বোনা হবে স্থির হয়ে গেছে। যারা বাঁধ রচনার সাহায্য করেছিল, তাদের সকলের মধ্যে নিজ নিজ প্রয়োজন অভুসারে জমি বিলি হয়ে গেছে। এসব দর্পনারায়ণ করেছে—সবাই তার ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে। কিন্তু এথনো কেউ লাঙল দিতে পারুত্ত করে নি, বানের প্রথম ধার্কাটা দেখে স্বাই কাজ আরছ করবে স্থির করেছে। মোহনের উপরে বাঁধ পাহারার ভার। শ্য়তানের আজ্মণের সংবাদ সকলকে সে জানাবে। বর্ধিঞ্জলবর্ধার দিকে তাকিন মোহন সারাদিন বাঁধের উপরে পাহারা দিয়ে বদে থাকে। বসবার জন্মে দে একথানা টুঙি ঘর তুলে নিয়েছে।

এই গেল দর্শনারায়ণের মনের এক দিকের কথা। আর-এক দিকে ছিল দীপ্তিনারায়ণ। দীপ্তি বীরপুরুষ হবে, ঘোড়ায় চড়া, লাঠি-তলায়ার খেলা শিখনে, বন্দৃক চালানো শিখনে—এই ছিল তার ইক্সা। পুত্রের বয়স বছর সাতেক হতে না হতে তাকে ছোট একটা টাটু ঘোড়া কিনে দিল দর্শনারায়ণ, মোহনকে দিল শেখাবার ভার। মোহন পাকা সোয়ার। তার আরও ইক্সাছিল যে দীপ্তি আর কিছু বড় হলেই তাকে অস্ত্রশিক্ষা দেবে। নিজেই দিতে পারবে। মোহন বলত, দাদাবার্, দীপ্তি আর একটু বড় হোক, এখনি তাগাদা কেন?

দর্শ নারায়ণ বলে—ছেলেবেলা থেকে আরম্ভ করলে তবে তো হাত পাকবে, আর তাছাড়া ও বড় হয়েছে বই কি!

দর্শনারায়ণ যেন কেবল প্রাণপণ ইচ্ছাশক্তির বলেই পুত্রকে ঠেলেঠুলে বয়স্ক করে তুলতে চায়! তার ইচ্ছা ছিল দীপ্তি বীরপুর্কীষ হয়ে উঠলে হয় তো একদিন পিতার অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারবে। ততদিন যদি পরস্তপ জীবিত না থাকে তার পুত্র তো থাকবে।

আজ দীপ্তিকে ঘোড়ায় চড়ে ছুটতে দেখে মনটা তার ভারি খুশি হয়ে উঠল। স্থপ্ত প্রতিহিংসাবৃত্তি পুত্রের ক্তিত্বকে অবলম্বন করে জেগে উঠল, দে ভাবল, দিজিলাভের দিকে এগোচছে। একদিকে ওই বাধ, বিলের পোষ মানবার চিহ্ন, তার গুপ্ত জিগীষার বাস্তব সার্থকতা। আর একদিকে অখপুঠে ধাবমান ওই ক্তু মানবক, নিজের মনের জিঘাংসার বাহুরূপের দ্রগত ক্তায়তন! উল্লাসে তার বৃক প্রস্থারিত হতে লাগল—বিম্থী দিজি তার করতলগতপ্রায়।

## আর-এক পক্ষ

বাধের উপরে একখানা জলটুঙী তুলে মোহন সারাদিন পাহারা দিয়ে বসে থাকে, সারাদিন এবং সারা রাত। মোহন ভাবে ভারি মজা। এখন আর তাকে বাড়ির কাজকর্ম করতে হয় না, ক্ষেত-গেরস্থালি দেখতে হয় না, তার একমাত্র কাজগাঁধ পাহারা দেওয়া। মাঝে মাঝে নবীন আর নজির এসে থোঁজ নিয়ে যায়, বলে, কি মোহন ভাই, আমরা আসব নাকি ?

মোহন বলে—দরকার হলে আদবে বই কি ? ওই দেখো না কাঠের পাজা—

এই বলে একরাশ শুকনো কাঠ দেখিয়ে দেয়, তারপরে বলে—

দয়কার হলে ওই কাঠে আগুন দেবো। তথন তোমরা ছুটে এসো।

নবীন বলে—বানের জল এখনো রাবণ-দীঘি পর্যন্ত এসে পৌছয় নি, এখানে

স্মাসতে দেরি আছে।

বিলের অদূরবর্তী একটা অংশের নাম রাবণ-দীঘি।

নজির বলে—এবারে বানে যদি গত বছরের মতো জোর ধরে তবে শীগুগিরই জল এদে বাঁধের গায়ে লাগুবে।

নবীন সলে—ছই বছর পরে জোর বতা হয়, এবারে বতায় তেমন জোর বাঁধবে না।

নজির বলে—হাঃ, জলের কি আবার নিয়ম আছে নাকি? গুনেদনি বাবু জলকে বলেন শয়তান!

মোহন বুকের উপর ছটো চাপড় মেরে বলে—শয়তান হোক আর ছশমন হোক আমার বাঁধ ভাঙা সহজ নয়। যাই হোক—তাই যদি বিপদে পড়ি, তবে কাঠের পৃথিয়া আগুন দেবো, তথন যেন তোমরা এদো।

নবীন নজির হুইজন একদকে বলে—আমাদের গাঁয়ে পালা করে একজন রাত জার্গে। তোমার অভিম দেখলেই আমরা ছুটে আদব। ধুলোউড়ি থেকে আধ কোশ দ্রে বিলের মধ্যে বালুভরা নামে তাদের প্রাম। নবীন ও নজির চলে যায়।

বিকেল বেলা একবার করে দর্প নারায়ণ আসে, শুধোয়—কি রে, সব ঠিক আছে তো ?

মোহন বলে—দাদাবাবু সব ঠিক। ছটো শব্দই টেনে টেনে দীর্ঘ উচ্চারণ করে।

দপ্রীরায়ণ বলে—তোর অস্থবিধা হলে বলিন, আমি মৃক্তুদকে পাঠিয়ে দেব।

মোহন বলে—ওটি করো না দাদাবাব্! আমি বেশ আছি। তা ছাড়া মুকুন্দ এলে দীপুবাবুকে দেথবে কে ?

মুকুন্দ হুবেলা এসে মোহনকে ভাত দিয়ে যায়। দর্পনারায়ণের হকুম মোহনের ভাত কুঠিবাড়ি থেকে যাবে।

একদিন তুপুর বেলা মৃকুন্দর শঙ্গে দীপ্তিনারায়ণ এল। এখন সে আর মোহনের সঙ্গ পায় না। মোহনকে পেয়ে সে আর ফিরতে চায় না, বলে— . আমি এখানে থাকব।

মোহন কত বোঝাল, মুকুল কত বোঝাল। তথন মোহন বলল—
মুকুলদা—ছীপুবাবু থাক, বিকেলে এসে নিয়ে ধেয়ো।

দীপ্তি বিকাল পর্যন্ত রইল। তুজনে দূরবীনটা নিয়ে সাক্লাটা তুপুর কাটিয়ে দিল। ভালো করে বাঁধ পাহারা দেওয়ার উদ্দেশ্তে মোহন দূরবীনটা চেয়ে নিম্নেছিল দপ নারায়ণের কাছ থেকে। বিকাল বেলা দীপ্তি দপ নারায়ণের হাত ধরে কুঠিতে ফিরে গেল।

মোহন একটা বাঁশের খুঁটি হেলান দিয়ে দ্রবীনটা চোথে লাগিয়ে সারাটা দিন কাটায়। দ্রবীনদর্শনের প্রথম বিষয় তার আজো কাটে নি। দূরবীন চোথে লাগালে সে দেখতে পায় দ্রে বিলের মধ্যে নৌকা কলছে—কথনো পালে, কথনো লগি ঠেলে, কত স্পষ্ট, কত কাছে, মাঝিমালাগুলোকে অব্ধি দেখা যায়। বিষয়ের ধাকা প্রবল বেগে অহুতব করবাঁর উদ্দেশ্যে দ্রবীন চোধ

পেকে নামিয়ে নেয়, কই কোথাও কিছু নাই। তথনি আবার দ্রবীন চোথে
লাগায়—দেখে ওই যে তিনথানা নৌকা পাল ফুলিয়ে ছুটেছে। দেখা-নাদেখার বিশ্বয়কর সীমান্তে বদে একবার সে দেখে আর একবার না-দেখে।
সন্ধ্যাবেলা হাঁসের দল যখন ফেরে—তথন দ্রবীনের ময়ে চোথে দেখার অনেক
আঁগে থেকে সে দেখতে পায়, আবার চোথের দৃষ্টিতে মিলিয়ে যাবার অনেক
পরে পর্যন্ত দেখতে থাকে। তার ভারি মজা লাগে।

সদ্ধার পরে আর দ্ববীন চলে না। তথন সে বাশি বাজায়। তার অপর একটা সঙ্গী একটা কাঠের বাশি। একটা ছেড়া বালিস মাথায় দিয়ে বাশিটা তুলে নিয়ে দে আপন মনে বাজাতে থাকে। বাশির করুণ হার রাত্রির অন্ধকার বনম্পতিকে আশ্রয় করে দোনার রঙের আলোকলতার মতো আকাশে বিতানিত হয়ে যায়, বোধ' করি সেই আলোকলতার আবছায়া স্পর্শ তারাগুলোতে জড়িয়ে লাগে—নইলে সেগুলো এমন শিউরে শিউরে উঠবে কেন? মোহন অন্থমান করতে চেটা করে—ফ্রার বাশির হার কতদূর যায় প্তাদের গ্রাম পর্যন্ত যায় কি প একদিন সে মুকুন্দকে শুধিয়েছিল—মুকুন্দলা, রাত্রে আমার বাশি শুনতে পাও কি প

মুকুন্দ বলন—আমার আর থেয়ে দেয়ে কাজ নেই তোর বাঁশি শুনি ! মোহন আবার শুধাল—রাত্রে কি কিছুই শুনতে পাও না ?

মুকুন্দ বলল— শুনি বই কি! শেয়ালের ডাক শুনি, গোকর হাসা শুনি, শুনব নাকেন ?

মোহন হতাশ হল। তবু তার ভাবনায় ছেল পড়ে না। সে ভাবে বাশির হার কি ছোট ধুলুড়ি পর্যন্ত পৌছয় না? ছোট ধুলুড়ি তো তার বাড়ির চেয়ে অনেক কাছে? ভাবতে ভাবতে আরও জোরে সে বাশি বাজাতে শুকু করে। অনেকক্ষণ পরে যথন সে ক্লান্ত হয়ে থামে—তথন শুনতে পায় মাটির উপর জলের তৈউয়ের ছলাত ছলাত করতালি; শুনতে পায় প্রহরে প্রহরে শিবাধ্বনির বৈড়াজালে নিত্তরতার গর্ভ থেকে রম্বোদ্ধারের শন্ধ। আর শোনে খট্টাসের অন্তর্হাদি, জলচর পক্ষীর বিচিত্র 'ওয়াক ওয়াক' ধ্বনি। কথনো বা

উৎক্রোশ পাথির ক্রমোচ্চ শ্বরগ্রামের তারশ্বরে তার ঘূম ভেঙে ধায়। তথন একবার সে এদিক ওদিক ভালো করে দেখে নেয়—নাং, বানের জলের কোন লক্ষণ নেই।

একবার সে ধুলুড়ির দিকে তাকায়—সব ঘুরঘৃটি অন্ধকার, কে বলে যে ওথানে মাহুষের বাস আছে। বিলের অন্ধকারের চেয়ে ওথানকার অন্ধকারটা একটু জমাট—তাই ব্যতে পারা যায় ওথানে লোকালয় আর গাছপালা থাকা সম্ভব! কিন্তু আলো কি একটাও দেখা যায়! মোহনের দিবাঞ্চিত্রের বৈচিত্র্য আজকাল অনেক বেডে গিয়েছে—সে ভাবে ভারি মজা।

কুসমি হ্নংযাগ পেলেই মোহনের কাছে আসে। আঁচলের তল থেকে ছুটো আম বের করে নিতান্ত কর্তরাবোধের হুরে বলে—মোহনদা, ছুটো আম নাও। কিম্বা আঁচল খুলে থানিকটা মুড়কি বার করতে করতে বলে—নাও মোহনদা, মুড়কি থাও। তার ভাবটা এমন যেন আম বা মুড়কি দেওয়া ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই। তার পরেই বলে—আজ আমাকে এখনি ফিরতে হবে, বসবার উপায় নেই।

মোহন বলে—তোর খুব কাজ, নয় রে ?

কুসমি বলে—নয় তো কি ? পুরুষদের মতো আমাদের বঙ্গে থাকলে চলে না।

মোহন বলে—হেমন আমি এখানে সারা দিন বদে আছি, নয় ?
কুসমি বলে—শুধু তুমি কেন ? তোমরা সবাই।
মোহন শুধোয়—তোর আজ হল কি রে ?
কুসমি বলে—না, অতশত কথার উত্তর দেবার সময় আমার নেই, আমি.

চললাম!

চলন-১•

সে চললাম বলে বটে, কিন্তু চলবার কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না, বরঞ্ ইতত্ত করতে করতে হঠাৎ বদে পড়ে। তথন মোহন দ্রবীনটা এগিয়ে দিয়ে বলে—দেথ।

় কুশমি দ্রবীন চোধে লাগায়, অঙুত-দর্শনের উল্লাসে তার মুখ উজ্জ্ব হয়ে ওঠে।

এই দুরবীন যন্ত্রটা কুদমির কাছে বড়ই রহস্তময়, ওটা যেন দৃষ্টিজগতের বাশি, চোথে লাগালেই, বাশির স্থরকে নির্ভর করে মন যেমন স্থদ্রে ভেদে যায়, তেমনি ভেদে যায় দৃষ্টি কোন স্থদ্রে! প্রথম যেদিন টুডীতে এদে দূরবীনটা কুদমি দেখল, ভেবেছিল ওটা একটা ন্তন বাশি। মোহনের বাশি বাজাবার শথ দে জানত, তাই জিজ্ঞাদা করেছিল—মোহনদা, ন্তন বাশিটা কোথায় পেলে?

মোহন বলেছিল—সে কথা পরে বলব—একবার দেখ না কেমন হয়েছে ?
কুসমি হাতে তুলে দেখল বেশ ভারি, বলল—মা গো, বাঁশি আবার এত
ভারি হয় নাকি ?

তারপরে মৃথে লাগিয়ে ফুঁদিল—কিন্ত বাজে কই! বলল—মোহনদা, বাজে নাবে।

ুমাহন বলল-কলের বাঁশি, আর-একবার চেষ্টা করে দেখ।

হাতে করে নাড়াচাড়া করতে করতে যেমনি চোগের কাছে উঠিয়েছে— কুসমি চমকে উঠল, তার হাত কেঁপে হুরবীনটা পড়ে গেল।

মোহন বলল-কি হল রে ?

কুসমি বলল—এটা কি মোহনদা, সত্যি করে বল তো?

মোহন স্বধোল—গাঁপছিদ কেন্ গ

কুসমি বলল—ওটা চোথে লাগাতেই থান ছই বড় বড় নোকো দেখতে পেলাম—কি ষ্কু কই, কোথাও তো কিছু দেখছিনে।

ভারপরে ব্যাকৃলভাবে বলল—সভ্যি করে বল মোহনদা—তুমি কি এতে মস্তর পট্ডে রেথেছ নাকি ?•

মোহন ভাবল—কুসমিকে নিয়ে একটু মজা করা যাক, বলল,—তুই ঠিক ধরেছিস রে, আমি এক ফকিরের কাছে থেকে থেকে মন্তর শিথে নিয়েছি। এই চোঙাটা সেই ফকির আমাকে দিয়েছে।

তারপরে বলল—মন্তর পড়ে এটা চোথে নাগালে যা ইচ্ছে তাই দেখতে পাওয়া যায়।

বিশ্বিত কুসমি ভ্রধাল,—তুমি কি তাই দেখ না কি ?

- '- (मैशि वह कि?
- কি দেখ, বল তো!
- —তবে শোন।

এই বলে মোহন আরম্ভ করে,—রাত্তির বেলা চোথে লাগিয়ে বলি, ফকিরের চোঙা, একবার দেখাও তো কৃষমি কেমন করে ঘুমোচছে ? অমনি দেখতে পাই, ঘরের মধ্যে তব্জপোশের উপরে গা এলিয়ে দিয়ে—

কুসমি বাধা দিয়ে বলে—তুমি তো ভারি অসভ্য! তোমার কি আর-কিছু দেখবার নেই!

মোহন বলে—আছে বই কি! দেখবি? এই বলে দুৱবীনটা তার চোখে ঠেদে ধরে।

অমনি কুদমির চোথে ভেদে ওঠে তিনথানা পালোয়ারি নৌকা, মাঝি-মালা চড়নদার দমেত জত ছুটে চলেছে। কুদমি অবাক হয়—তথাি বলে— তোমার মন্তরের গুণ না মাথা—ও তো শুধু চোথেই দেখতে পাওয়া যায়।

—কই দেথ দেখি, বলে মোহন দ্রবীন সরিয়ে নেয়। কুসমি দেখে সম্মুখে বিলের অবাধ প্রসার, কোথাও নৌকার চিহ্নাত্ত নেই।

এ সব কৃষমির প্রথম দ্রবীন দর্শনের অভিজ্ঞতা। ইতিমধ্যে দ্রবীনের স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক বিষয় সে জেনেছে—কিন্তু রহস্তের ছাবটা সম্পূর্ণ কাটে নি।

মোহনের বাঁধ পাহারা দেওয়াকে ইতিপূর্বে নির্জনবাদ বলেছি—ক্রিন্ত কথাটা পুরো দন্ত্য নয়। তাকে দেখতে নবীন আদে, নজির আদে, মুর্কুন, দুর্গনারায়ণ। প্রভৃতি আদে। তবু অনেকটা দময় থালি থেকে ধায়। দুইই থালি সীষ্ট্রটার ফদল কৃষমি। আগে কৃষমির দক্ষে তার দেখা কখনো কদাচিং হত, সব দিন হবার উপায় ছিল না। এখন কৃষমি দিনে অস্তত একবার আদে, অনেকক্ষণ করে থাকে। ছোটধুলুড়ি থেকে ধুলুড়ি গ্রামের দিকে গেলে মাহুষের চোথে শুড়বার সন্তাবনা কৃষমির ছিল, ডাকু রায়ের কানে ওঠবার আশকা ছিল। কিন্তু এখানে অনন্ত মাঠের মধ্যে কে কাকে দেখছে? কে কার কথা বলছে? বলতে গেলে কৃষমির থিড়কি দরজার পরেই বিল শুক্ষ হয়েছে, সকলের অলক্ষিতে বেবিয়ে পড়ে বাধের কাছে চলে আদা তার পক্ষে মোটেই অইবিধার নয়। অন্তত আজ পর্যন্ত কে কথনো ধরা পড়েনি।

মোহন বলে—ভালোই হয়েছে রে, এখানে এদে অবধি তোর দেখা পাই।
কুসমি বলে—তোমাকে দেখা দেওয়া ছাড়া আমার খেন আর কাজ নেই—
হঃ। বাড়িতে আমার কত কাজ, আমি এক্নি চললাম।

কিন্তু বস্তুত সে চলল না, কথনো চলে না। একদিন মোহন ঠাটা করে বলেছিল যে তোর তো যাওয়া নয়, যাওয়ার ভড়ং। এমন মর্মান্তিক সভ্যের পরে আর থাকা যায় না। কাজেই তথনি কুসমিকে চলে আসতে হয়েছিল। মোহন নিষেধ করেছিল, মাপ চেয়েছিল, তবু শোনে নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভনতেই হল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই কুসমি ফিরে এল। সে ভেবেছিল মোহন ঠাটা করবে। কিন্তু মোহনেরও তো অল্প শিক্ষা হয় নি, বলল—আমি ভেবেছিলাম তুই আসবি না।

মোহন যে তার অভিমানের গুরুত্ব দিয়েছে তাতে কুসমি খুল হল, বলল—
আমি তো আসি নি। তোমাকে শশা দিয়ে গিয়েছি, হুন দিই নি, এই
মাও হুন।

্এই বলে কলাপাতায় মোড়া থানিকটা লবণ রাখল।

লবণ এইমাত্র সে দিয়ে গিয়েছিল—কিন্তু মোহন সে কথার উল্লেখমাত্র করল না। বিলয়ে ছাড়া অন্ত উদ্দেশ্ত কুমমির নিশ্চয় ছিল না নতুব। দুস সন্ধ্যা পুর্যন্ত সৈথানে বসে মোহনের সন্দে গক্ষকরতে যাবে কেন? এই ভাবে ছজনের দিন যায়। মোহন কৃসমির আসবার সময়ের অপেকা করে থাকে। তার আসবার সময় হলে ে ি্লোড়ির দিকে দূরবীনটা বাসিয়ে খরে—প্রথমে কিছুই দেখা যায় না, মানে যাকে আশা করা যাচ্ছে তা ছাড়া আর সবই দেখা যায়। অনেকক্ষণ অপেকা করে থাকবার পরে হঠাং কাঁচের পটে শাড়িপরা ছোট একটা মূর্তি ভেসে পঠে। দূরবীন ওয়ালার চোথ মূর্তির প্রত্যেকটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করে। দেখা দেখতে মূর্তিটা কাচ্ছে এসে পড়ে—এত কাছে যেন কণ্ঠবরের এলাকার হা। মোহন ডাক দেয়—কৃসমি! কিছ কোন উত্তর পায় না। তথন ভোগ থেকে দূরবীন নামায়—কই! তাই তো, এখনো কতদূর! মোহন মনে হনে হেসে ওঠে, ভাবে আমি যে প্রায় কুসমির মতোই বোকা। আবার দূরবী ভাগে লাগায়।

কুমমি এসে পড়ে জিজ্ঞাসা স্কুননা, দুরবীন দিয়ে কী দেখছিলে ? মোহন গন্তীর ভাবে বলে—একটা পানকৌড়ি।

কই দেখি, বলে কুষমি দূরবীন কেড়ে নিয়ে চোখে লাগায়—সত্যিই তো

 কটা পানকৌড়ি, দে দূরবীনটা মুখে লাগিয়ে আর্ত্তি করে—

'পানকৌড়ি, পানকৌড়ি ডাঙায় ওঠো দে'।

মোহন বলে—ও কি রে ? মুথে লাগিয়েছিদ কেন ?

কুসমির বিখাদ দ্রবীনের দাহাযে চোথের দৃষ্টির মতো মুশের শক্তেও দ্রপ্রেরণ চলে। কিন্তু তথনি নিজের আফি দন্দেহ করে বলে—প্রদাদ বদলে নিয়ে বলে—কাল রাত্রে রুষ্টির দময়ে কি করলে তুমি ?

মোহন বলে—কী আর করব ? কাঁথা পায়ে জড়িয়ে আচ্ছা করে ঘুম দিলাম।

কুপমি বলে—ঘুম দেবার জন্মেই তোমাকে এখানে রাথা হয়েছে, না ? ফদিবান আসত ?

মোহন বলে—বান কি আকাশ থেকে পড়বে ? আসত্তে তো মাঠ দিয়ে। কুসমি বলে—কিন্তু পড়ে ঘুমোলে মাঠই বা দেখবে কি করে?

মোহন বলে—আর ঘুমোলে চলবে না রে। কদিন থেকে যে রকম বৃষ্টিবাদল হচ্ছে—এবারে বান আদবে বলেই ভয় হচ্ছে।

কুসমি ভীতম্বরে বলে—দেখো, বান এসে পড়লে যেন তুমি জলে নামতে বিয়োনা।

মোহন হেদে বলে—তুই পাগলী কি না! জলে ামব কেন ৄ আমি তো বাঁধের উপরে আছি।

ভারপরে একটু থেমে বলে—এমন তেমন দেখলে কাঠের পাঁজায় আগুন দেব।

তর্কুসমির ভয় যায় না, সে বলে — দেখো, আগ্রনে আবার হাত পুড়িয়ে ফেল না।

তারপর পভীর ভাবে বলে—তোমাদের তো আগুন নিয়ে নাড়াচাড়। করা অভ্যাস নেই।

পুরুষের চেয়ে ওই একটা জায়গায় যে নিজেদের শ্রেষ্ঠত তা অহভব করে।
কুসমি অত্যন্ত গোরব বোধ করে।

ক্রমে কুসমির বাড়ি ফিরে যাওয়ার সময় উপস্থিত হয়। মোহন বলে—
কুসমি এবারে এস, অন্ধকার হয়ে এল।

কুসমি উঠি-উঠি করে বিলম্ন করে, অবশেষে রাত্তির অক্ষকার ও নানাবিধ আশকার সহন্ধে তাঁকে বারণবার সতর্ক করে দিয়ে দে উঠে পড়ে। মোহন চোথে দূরবীনটা লাগায়, ভাবে কুসমি ওই তো কাছে। মাঝে মাঝে কুসমি ফিরে তাকায়, ক্রমে অপস্থমান মৃতিটা ছোট হয়ে আগে। তারপরে একসময়ে অক্ষকারের মধ্যে মিলিয়ে যায়। মোহন ভাবে অক্ষকার ভেদ করতে পারে এমন দূরবীন কি দেই ?

মোহনের একখানা ছোট ছিপ নৌকা আছে। দর্পনারায়ণ নৌকাখানা তাকে দিয়েছে। বাধের একদিক ভকনো—আর একদিকে বিল। একেবারে ঠিক পারেই যে জল তা নয়, জল এখনো ততদ্র আদে নি। বিলের জলে

ছিপথানা খুটিতে বাধা থাকে। একদিন কুসমি এনে বৰ্ণন বেছিল।
ছলনে ছিপে চড়ে বেড়িয়ে আদি।

মোহন রাজি হল, বলল—চল। তুজনে নৌকায় চড়ে দড়ি খুলে দিল।

তথন বিকাল বেলা, কিন্তু কদিন থেকে মেঘ করে আছে বলে সন্ধার মণ্ডো দেখাছে। মাঝে মাঝে হচার ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে, আকাশের গতিক বড় ভালে নয় ৷ কুসমি দুরবীন চোপে দিয়ে অবাক হয়ে দেখছে, মোহন লগি দিয়ে নৌকা ঠেলে নিয়ে চলেছে। মোহনের ধারণা ছিল রাবণদীঘির মাঠে এখনো জল ওঠে নি কিংবা উঠলেও সামাত জল। কিন্তু দেখানে পৌছে অবাক হয়ে গেল। সে দেখল যে লগিতে থই মিলছে না, কাজেই লগি রেথে দিয়ে বৈঠা হাতে নিল। এবারে সে জলের দিকে ভালো করে তাকাল-জলের রঙ কালো, প্রায় ওই কুসমির চুলের মতোই। দে চমকে উঠল। এ কি! এ যে ষমুনার জল। বিলের জলোর রঙ মেটে-মেটে। যমুনার বানের জল ঢুকে পড়লে তার ঠেলায় মেটে জল অন্তর্ধান করে, কালো জল আসর দংল করে বদে। ওদিকের লোকে জানে যে যমুনার কালো জল ঢুকবার অর্থ হচ্ছে যে বান শুরু হুয়ে গিয়েছে—দে বানের তোড় কি রকম হবে তা সকলের অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। বান যদি ধীরে ধীরে আসে তবেই রক্ষা—হঠাং এসে পড়লে সর্বনাশ। মোহন ভাবল, কদিন থেকে যে রক্ষ বুটিবাদল চলছে তাতে করে মনে হয় যে যমুনাতেই বতা এদেছে অংর সেই জলের কৃতক যদি বিলের মধ্যে ঢুকে পড়ে, তবে তার বাঁধের কি গতিক হবে! তার মনে হল জল যেন ক্রমেই ্বাড়ছে। পুবের বাতাদেও জোর দিতে লেগেছে।

দে বলল—কুদমি, চল আৰু ফিরে যাই। কুদমি শুধাল—এত তাড়া কিদের?

আদল কথা কুসমিকে বলা চলে না, দে ভয় পাবে, তাই পুমাংন বলল— না রে আর এগোনো হবে না। পুবে বাতাদ গায়ে বেশি লাগলে তোর অহুথ হবে। কুসমি 'কিচ্ছু' শস্টার উপরে অনাবশুক ঝোঁকের আতিশব্য দিয়ে বলল— আমার কিচ্ছু হবে না।

মোহন বলল—আমার তো হতে পারে।

কুসমি বলন—তবে এতক্ষণ থাকলে কেন? আমি সেই কথন থেকে বলছি ফিরে চল, ফিরে চল।

ছিপ ফিরল। রাবণদীঘির প্রাস্তে যেখানে এসে মোহন লগি রেখে দিয়েছিল এবারে দেখানে লগিতে আর থৈ মিলল না। জল জত হাঁড়ছে, আর একথানা মাঠ পেরোলেই বাঁধের গায়ে গিয়ে লাগবে। জলের রঙ ক্রমেই বন কালো হচ্ছে—ধ্যুনার কালো জলের প্রচুরতর মাত্রায় আবিভাবের লক্ষণ।

নৌকাথানা বেঁধে ছজনে নামল।

মোহন বলল-কুসমি তুই বাড়ি যা।

কুসমি মোহনের অন্থরোধে অবাক হল, ভাবল অন্থাদিন যে থাকতে বলে আজ সে যেতে বলছে কেন ? সে এবারে ভালো করে মোহনের মুগের দিকে তাকাল, জিজ্ঞানা করল—ুমোহনদা, তুমি কী ভাবছ ?

মোহন হেদে বলল—কিছু ভাবছিনে রে ?

म आत्र अविक कि स्वादिक का का कि स्वादिक का कि स्वादिक

মোহন আশঙ্কার কথা তাকে বলতে পারে না, তাতে বহুার আশঙ্কা কমবে না, অশুবহুার আশঙ্কা বাড়বে মাত্র।

সে হেসে বলল—ভাবৰ আর কি? ভাবছি মেয়েদের বছদ ঘতই হোক ছেলেমাছ্যি দূর হয় না।

কুসমি অবজ্ঞাপূর্ণ গাঙীর্থের সঙ্গে বলল—কি ছে:লমাছুমিটা দেখলে ?
মোহন বলল—বেশ, তাহলে এবার বাড়ি ধা, তবে বুঝব তোর সত্যি
বয়স হয়েছে। "

এতবড় অপবাদের পরে আর তার থাকা চলে না, দে রওনা হল, কিন্তু মুখটা বড় দুক্ষার—প্রায় ওই পুর দিকের আকাশটার মতোই। মোহন ডাকল—কুদমি শোন।

--কি, বল না ?

মোহন দ্রবীনটা এগিয়ে দিয়ে বলল--এটা নিয়ে যা। কাল আবার নিয়ে আদিন।

কুসমির ম্থ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বিচাৎ-থেলে-যাওয়া পুব আকাশের মতোই।

কুসঁমি দূরবীনটা হাতে নিয়ে কি যেন বলতে যাছিল, ফ্রোহন বাধা দিয়ে বলল—আার কথা নয়, পালা—ওই দেখ বৃষ্টি এল।

লক্ষ কথায় যা প্রকাশ হয় না এমন একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কুদমি দুরবীনটা আঁচলের তলায় লুকিয়ে নিয়ে বাড়ির মুধে ছুটল।

মোহন বাঁধের উপরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল শাড়ি-পরা ছোট্ট মূর্তিটা ক্রমে অন্ধকারের মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে আদছে।

তথন পূব আকাশটা বদমেজাজি দৈত্যের চোয়ালের মতো ভারি হয়ে এদেছে, বাতাদের গর্জন মনে করিয়ে দিছে যে আজকার পালাটা শস্কু-নিশস্কু, বধের পালা হবারই আশস্কা, মেঘে মেঘে বিত্যুতের চকমিক ঠোকার আর অস্তুর নেই, পশ্চিমে স্থান্তের জায়পায় বিবর্ণ লালের শেষচিহ্ন তথনো ক্রোধের মতো দগদগে। আর চারদিক এমন অমৃত নিস্তন্ধ যে বিলের বোবা জলেও কল্লোল জেগেছে। বোবা যথন গান গায় তথন যুগদন্ধির ক্ষণ।

মোহন ভেবেছিল যে আজকের রাতটা দে জেগেই কাটাবে। কিন্তু মনে মনে জাগবার অতিরিক্ত সহল্প করতে গিয়েই সে অক্যদিনের চেয়েও আগে ঘূমিয়ে পড়ল। মাঝরাতে হঠাং তার ঘুম ভেঙে, গেল। জেগে উঠে তার মনে হল টেউয়ের দোলায় নৌকার মতো বাতাদের তোড়ে তার টুঙীখানা কাপছে। মোহন দেখল জলছল অন্তরীক ঘোর অন্ধকার, তার মনে হুল সমস্ত চরাচর যেন অভিকায় একটা অজগরের উদীরের মধ্যে চুকে পড়েছে।

আব একি বাতাস! আখিনের ঝড় সে দেখেছে, তার এলোমেলো বাতাদের লেজ ঝাপটানির কথা সে ভোলে নি। আবার কালবৈশাধীর ঝড়ের সঙ্গেও সে পরিচিত, কালবৈশাধীর দমকার ঝাপটা পৃথিবীকে আহি আহি ভাকিয়ে দেয়। কিন্তু আজকার ঝড় ও ছুটো থেকেই স্বতন্ত্ব। এ গর্জনও নয়, প্রলাপও নয়, এ যেন আকাশের বিলাপ। একটানা বাতাসের স্রোত পূব দিক থেকে চলে আসছে, তাতে ছেদ নাই, বিরাম নাই, তার স্বর্গ্রামের উচ্চনীচ নাই—কেবল হুহু ভ্রুহু, অনস্ত বিষাদ আর অনস্ত কোভ মিলিয়ে কার যেন এই দীর্ঘদা! তয় ধরিয়ে দেয়। আখিনের ঝড়ে বা কালবৈশাধীতে এমন ভয় তার করে নি। অপার সম্দ্রে বা অসীম মহাকাশের নিঃসঙ্গতায় হয়তো এমনি একটা নৈরাশ্রজনক ভীতির ভাব আছে।

আজকার আকাশে কালবৈশাখীর বিহাতের সে ভালপালা মেলা কোথায় ? এক-একবার বিহাৎ চমকাছে বটে, কিন্তু খেন নিভান্ত অনিভাতেই। বাভাসের বিলাপ দারা আর হুটো বস্তু সহদ্ধেসে সচেতন হল—অবিশ্রাম বাভাসের টানে টিপু টিপ করে বৃষ্টি ঝরছে, আর জলে উঠছে ছপাত ছপাত ছলাত ছলাত শব্দ।

এত কাছে জলের শক্ষ ! জল কি তবে বাঁধ পর্যন্ত এসে পৌছেছে। মোহন ভাবল একবার প্রথব বিহ্যুৎ দিলে ভালে। করে দেখে নেবে তার বাঁধের অবস্থাটা কি ? কিন্তু বিহ্যুতের সে তেজ কোথায় ? অথচ সে স্পষ্ট অফুভব করল যে জলের ছোবল মারবার শক্ষ আর হিস-হিসানির নাত্রা ক্রমেই বাড়ছে! তার কান সন্দেহ পোষণ করলে শুনতে পেত সেই সঙ্গে আরো একটা শক্ষ ! জলের ছপাত ছপাত শক্ষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কোনালের ঝপাস ঝপাস শক্ষ! মোহনের মনে কোন প্রকার সন্দেহ ছিল না, তাই সে কেবল জলের শক্ষ শুনল।

মোহন ভাবল জল বাধ পর্যন্ত আহ্বক আর নাই আহ্বক একবার গাঁয়ের লোকদের ইনারী জানানো ভালো, বাধ রক্ষার দায়িত্ব সে একা নিতে যাবে কেন। পদে টুঙি থেকে কামে কাঠের ভূপের দিকে চলল। সেথানে পিয়ে দাভ়িয়ে অনেক কটে চকমকি ঠুকে সোলা জালাল। কিন্তু কাঠের ন্তৃপু ভিজে গিয়েছিল—আগুন আর ধরতে তার না। অনেক কটে অনেক চেটায়া অনেক ধোঁয়া ছাড়বার পরে—কাঠ জলে উঠল। এতকণ মোহন গুঁড়ি মেরে বসে ছিল—এবারে উঠে দাঁড়াল—ঠিক দেই মূহূর্তে আগুনের আলোতে বিহাৎ চমকের মতো থানিকটা চাপদাড়ির বালো, ঘুটো হিংস্র নেত্রের দীপ্তি, আরু একথানা পাকা লাঠির উধ্বেশিয়াদ ার চোথে পড়ল, পর মূহূর্তেই বজ্রবং আঘাতে হতজ্ঞান হয়ে দে ধরাশায়ী হল।

অগ্নিশিথার ইসারা পেয়ে নবীন, নজির, মুকুল প্রভৃতি ছুটে এল।
তাদের অন্সরণ করে দর্পনারায়ণ ছুটে এল। তারা বাঁধের উপরে উঠে
দেখল—বাঁধের খানিকটা অংশ জলে ধ্বসে পড়ে গিয়েছে—বিলের জল বাঁধের
ভকনো দিকে চুকে পড়েছে। জলের তোড়ে বাঁধ ক্রমেই ক্ষয়ে যাচ্ছে—সকলে
বুবাল যে রাত শেষ হব আগেই এতদিনের এত জনের ক্ষে গড়া বাঁধের
চিহ্নমাত্র থাকবে না, সকলে আরও বুবাল যে এ বছর বাঁধ তৈরি করবার আর
কোন উপায় নেই।

মৃকুন্দ বলল—জলের তোড়ে কেমন পরিস্কার কেটে গিয়েছে—যেন মান্ত্রে কোদাল ধরেছিল।

দর্পনারায়ণ আপন মনে স্বগত ভাবে বলল—মাহুষে যে কোদাল ধরে নি তারই বা স্থির কি ? নইলে এই জলে তো বাঁধ ধ্বসবার নয়। •

এতক্ষণ স্বাই বাঁধ নিয়ে ব্যক্ত ছিল –কে একজন প্রথমে বলল—মোহন কোথায় ? তাকে দেগছিনে কেন ?

তথন স্বাই মোহনের নাম ধরে ডাকাডাকি গুরু করে দিল—কিন্তু মোহন কোথায় ?

দর্পনারায়ণ বলল—কাঠের চেলা জালিয়ে নিয়ে চার দিকে খুঁজে দেখো— ছেলেটা কি শেষে স্থোতর মুখে পড়ল ?

কাটের চেলা জালাবার উদ্দেশ্যে মুকুন অগ্লিকুণ্ডের কাছে পিয়ে চুমুকে টেচিয়ে উঠল—দাদাবাব, এই যে মোহন! —মোহন, মোহন, ভোর হল কিরে ?

সকলে এসে মোহনকে ঘিরে দাঁড়াল, সবাই ব্রাল মোহন সংজ্ঞাহীন!

দর্পনারায়ণ বলে—ওকে সবাই ধরাধরি করে নিয়ে চল—দেখিস যেন ওর
না লাগে।

মুকুন্দ শুধায়—কিন্তু ওর কি করে কি হল ?

দর্পনারায়ণ বলে—দে সব পরে হবে, এখন খুব হ'শিয়ার, ওরু বেন না লাগে!

তথন সকলে মোহনের জ্ঞানহীন দেহ বহন করে যাত্রা করে—প্রতি মৃহর্তে বাধ-ভাঙা জালর প্রসার বাড়তে থাকে, প্রতি মৃহর্তে বাতাদের বিলাপ দীর্ঘতর হতে থাকে, আর যমের বোন যম্নার অন্ধকারের নীলাম্বরীর ছই প্রান্ত বেয়ে জলের কল-কলানি স্ক্র জাড়ির পাড় ব্নে তুলতে থাকে। এতগুলো লোক, কিন্তু কারো মুথে কথা নেই, তারা যেন স্রোতের মুথে পলাতক।

ভোর বেলা ঘুম ভেঙে এক দৌড়ে বাইরে এসেই কুসমি চোথে দূরবীন বাগায়—কিন্তু কই, কোনখানে বাঁধের চিহ্নমাত্র নেই। সে দেখে ওদিকটা সবই জলে জলময়। 4

মোহনের বরাত ভালো যে আঘাতটা মারাত্মক হয় নি, কিন্তু তবু তাকে চার-পাঁচ মাদ ভয়ে থাকতে হল আর প্রথম পাঁচ-দাত দিন তো তার জ্ঞানই ছিল না। ক্রমে তার জ্ঞান ফিরে এল, মাদ খানেক পরে যথন অদংবন্ধ প্রলাপ বন্ধ হল—তথন দ্বাই জিজ্ঞেদ করল—মোহন, কি হয়েছিল বল তো ধু

মোহনের আঘাতের প্রকৃতি দেখে স্বাই ব্রেছিল এ শুধু জলহাওয়া, বন্থা আর রড়ের হারা সভব নয়। মাহ্য ছাড়া এমন নিথুত আঘাত আর কেকরবে? কিন্তু মাহ্য এল কোথা থেকে? সকলে মাহ্যের হাত স্থীকার করে নিয়েও আততায়ীর ঠিকানা থুঁজে পাচ্ছিল না। কেবল দর্পনারায়ণের মনে কোন কুয়াঁশা ছিল না। মোহনের দেখা লাঠির চমকের মতো লাঠিধারীর স্তিও উদ্দেশ্য এক চমকেই তার মনের মধ্যে স্পেই হয়ে উঠেছিল। সেব্রেছিল থৈ এ হচ্ছে পিয়ে ভাকু রায়ের দলের কাও। কিন্তু নিজের সিদ্ধান্তকে

দে নিজের মনে রেথে দিয়েছিল, কাউকে জানায় নি। কেউ যদি গুধাত—, দাদাবাব্, কি করে মোহন জথম হল বল তো। দর্পনারায়ণ বলত—জাগে মোহন পেরে উঠক—তথন জানা যাবে। কিন্তু লোকের কৌতৃহল নির্ত্ত হতে চায় না। মাছযের স্বভাব এই যে অতর্কিত বিপদের সম্মুথে প্রতিকারের উপায়ের চেয়ে বিপদের কারণটাই প্রবলতর অকারণক্রপে দেখা দেয়, পথে যেতেঁঁ যেতে পাশের বাড়িতে আগুন লেগেছে দেখলে পথিক সেখানে গিয়ে প্রথমেই গুধোয়, তিক করে লাগল ? এক কল্যী জল ঢালবার কথা তার মুমনে গুঠে না।

ওদিকে মোহন ক্রমে সেরে ওঠবার মতো হল, তার মুথের কথা ফুটবা মাত্র সকলে গিয়ে তার শ্যার উপরে ঝুঁকে পড়ল, সমস্বরে ভ্রধাল—কি হয়েছিল বল তো।

ওর মধ্যে একজন আবার নিজের প্রশ্নটাকে একটু খোলসা করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল,—হাঁরে মোহন, নেশা-টেশা করেছিলি নাকি ?

মোহনের নীরবতাকে সঙ্কোচ বা ভয় মনে করে বলল—বল না, লজ্জা কি ? আমিও তো নেশা করি!

মোহন বিশেষ কিছু বলতে পারে না, আর বলবেই বা কি! দেখেছেই বা কডটুর! মোহনের ছ-চারটে অর্থশ্পেই বাক্যকে কাড়াকাড়ি করে নিয়েছটি বিশদ সিদ্ধান্ত খাড়া হল, একটি নেশার সিদ্ধান্ত, অপরটি অপদেবতার। একদল বলল, আর কিছু নয়, ছে'াড়া প্রথম নেশা করতে শিথে মাুত্রা ভূল করে ফেলেছিল, পড়ে গিয়ে চোট লেগেছে।

নজির বলল—একা একা সারা দিনরাত বাধের উপর বদে থাকবে—নেশা করা ছাড়া আর কি কান্ধ আছে বল ৪

নবীন বলিল—আমি কি বলছি তাকে শান্তর পড়তে হবে! তবে মাত্রা ঠিক করে চলতে হয় ভাই, বিশেষ রাতবিরেতে! ভেবে দেখ দেখি, ছে ডাটা যদি বাঁধের উপরে না পড়ে বিলের জলেই পড়ত!

ফল কথা, নেশার সিদ্ধান্তকারীর দল মোহনের উজ্জ্বল ছবিয়াৎ কল্পনা করে উল্লেস্টিত হয়ে উঠল। অপদেবতার দিকান্ত মৃক্লক্ত। সে অনেক তথ্য-প্রমাণ প্রয়োগে ব্রিয়ে দিল যে অপদেবতা ছাড়া এ কাজ আর কারো নয়, বিলের ধারে কত লোক প্রাণে মারা পড়েছে, মোহনের ভাগ্য ভালো যে অলের উপর দিয়েই গেল।

বুড়োর দল অপদেবতার আর ছোকরার দল নেশার দিদান্তকে গ্রহণ
 করল। ডাকুরায়ের কথা, দর্পনারায়ণ ছাড়া আর কারো েই পড়ল না।

মোহনের পিতা মাধব পাল লোকটি শাস্ত প্রকৃতিব ার্মিক। শোহনের বিপদের আশস্কা কেটে গেলে দে একদিন দুর্পনারায়ণ ই বলল—বাবু, আপনার কুপালেই ছেলেটা এবারে বেঁচে উঠল, আমি তো আশা ছেডে দিয়েছিলাম।

দর্পনারায়ণ বলল—মাধব, মাহ্য দেবে ওঠে নিজের-বরাত জোরে, সত্যি কথা এই যে আমার হঠকারিতায় দে মরতে বদেছিল । মোহনকে একলা বাধ পাহারা দিতে পাঠানো আমার উচিত হয় নি।

মাধব বলে উঠল—দে কি কথা বাব্! পুরুষ মা*্*া কি ঘর আঁকড়ে পড়ে থাকলে চলে!

দর্পনারায়ণ বলে—ভা চলে না বটে, তাই বলে একাকী নক লোকের সম্মুখে এগিয়ে যাওয়া কিছু নয়।

মাধৰ বিশ্বিত হয়ে শুধায়,—বাঁধের উপরে আবার আ ে লোক এল কোথা থেকে ?

দর্পনারায়ণ তাকে উলটে শুধায়—ওর আঘাত লাগল : ন ভাবে, তা কি ভেবেছ প

বাতবিক মাধব কিছুই ভাবে নি, আঘাতের কারণ সম্বন্ধ ভাববার অবকাশ তার ছিল না, প্রতিকারের উপায় নিয়েই সে ব্যস্ত ছিল। সে ভ্রধাল, আপনি কিছু গুনেছেন ?

দর্পনারায়ণ• বলল—শুনব আর কোথা থেকে ? তবে এ কাজ যে ভাকুরায়ের দলেঁর ভাতে সন্দেহ মাত নেই!

गांधव हमतक डिटेन,—वान् अध कि मछव ?

দর্পনারায়ণ বলল—মাধব, সবাই তোমার মতো শাস্ত প্রকৃতির হলে সংসার অচল হয়ে উঠত! সে থাক্, কথাটা এখন আর কাউকে বোলা না! ঐ নিয়ে মিছামিছি যোট পাকিয়ে লাভ নেই, প্রতিকারের ব্যবস্থা আগে করি।

ভাকু রায়ের মনটা খুশি দেখে, একদিন ভার মা বলল—থোকা, ভোর জক্তে নারকেশলের নাড়ু করছি, দেখ দেখি কেমন হচ্ছে!

ক্ষাস্তবৃড়ি উন্নরে কাছে বদে সত্যিই নাড়ু করছিল বটে, কিন্ত াবে বিশেষ ভাবে ডাকুর জন্মেই এমন বলা চলে না। ডাকু বাইরে যাবার তথাপ করছিল, মার আহ্বানে কাছে গিয়ে দাঁড়াল, বৃড়ি তার দিকে একথানা ছোট পিড়ি এগিয়ে দিল।

জাকু পিড়ির বহর দেখে বলল—মা, পিড়িখানাকে কি চেলা ক বানাতে চাও ?

মা বলল—কেন বাবা, ওথানা তো তোরই পিড়ি ছিল ! ডাকু বলল—কিন্তু আমি কি আর সেই থোকা আছি ?

মা. দম্মেহে হেদে বলল—থোকা চিরকালই োকা, নাতিপুতি হলেও মায়ের কাছে দে থোকাই থাকে।

—কিন্তু পি িখানার কাছে তা থাকে না।— া বলে সে পিঁড়িখানা ঠেলে
দিয়ে মাটিতে বদল। পাথরের বাটিতে করে সংগ্রকটা নাড়ু মা তার দিকে
তিপ্রিফ দিল।

নাডু মুপে দিয়ে ডাকু বলল—চম২কার হয়েছে মা। কিন্তু, না না, জার িদিও না, বরঞ্ তোমার সাধের নাতনির জত্যে রেথে দাও!

ভারপরে একটু থেমে বলল—কুসমিকে দেখতে পাই না, থাকে কোথায় ? কান্তবৃড়ি বলল—কি জানি, আজ কদিন ধরে মন-মরা হয়ে আছে।

—মন-মরা হতে যাবে কেন ৷ — ডাকু বিলিত হয় ৷ তার বিশাস মন পদার্থটা সম্পূর্ণ অপ্রাস্ত্রিক, ভগু তা-ই নয়, ঐুপরার্থটা না থাকলে সংসার জনেক স্বস্থ এবং স্থকর হত! হঠাৎ সেই জটিল বস্তুটা তার নেয়ের মধ্যে জাবিভূতি হয়েছে জানতে পেরে দে যেন চমকে উঠল!

মা কিন্তু এত ব্যাল না। মেরেমাইর পুরুষের চেয়ে আর বরদ থেকে সংসারে ঠোকর থেতে ভব্ন করে, আর সেই কারণেই মন নামক পদার্থ টা সম্বন্ধে অভ্যন্ত বেশি করে সচেতন হয়ে ওঠে! মা বলল—হবে না কেন বাছা! বয়স হল।

—বয়দ হল তো কি হল ? বেঁচে থাকলে আর কিছু না হোক বয়দ তো হবেই।

ক্ষান্তবৃড়ি 'আর কিছু না হোক'—অংশটার স্ত্র ধরে বলল,—কেন বাছা আর কিছু না হবে ? ওকি যে-সে ঘরের মেয়ে ?

মা জানে যে বংশের উল্লেখ করে তার পুত্রকে উত্তেজিত করা খুব সহজ।
তাই সে বলল—এত বড় ঘরের মেয়ের এতদিন বিয়ে হয় না, লোকে যে
বলাবলি করবে!

ডাকু বলল—করুক না বলাবলি, দেখি কার কত সাহসঃ

মা বলল—দে কথা ঠিক। তোকে দবাই ভয় পায়, কিন্তু কানাকানি ঠেকায় কে?

- কান কেটে নেব না।
- —কানাকানি যদি জানা যাবে তবে আর কানাকানি বলেে কেন ? এবার পুত্রকে হার মানতে হল। ও পথে আর অগ্রসর হবার কিন্যু নেই। তাই প্রসঙ্গ পালটে নিয়ে বলল—কিন্তু বর কোথায় ?
  - —কেন, আমাদের ঐ মোহন তো রয়েছে।
  - —কে? ঐ নাপিতের বেটা ?
- —ছি: বাবা, অমন করে বলতে নেই? তোদের বংশেও তো ধোপার অপবাদ আছে।

ডাকু বলল—আছা নাই বললাম। কিন্তু ভোমার নাত্রজামাই এখন প্রাণে বাঁচলৈ হয় ? কার্যুড়ি চমকে উঠল,—তথাল,—সে কি কথা ?

—তঃ জান না বুঝি! কদিন আগে বাঁধ পাহারা দিতে দিতে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট লেগে অচৈতক্ত হয়ে আছে।

ক্ষান্তবৃড়ি বলল—আমরা তো কিছুই স্থানতে পাই নি। কিন্তু বাধ পাহার। দিতে মাথায় চোট লাগবে কেন ?

ভাকু তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল—দেথ নি জলের তোড়ে বাঁধটা ভেঙে গিয়েছে, তথন হয়তো পড়ে গিয়েছিল, কিংবা াতো নেশাভাঙ থেয়ে মাথায় চোট লেগেছে ? মোটকথা তার অবস্থা ভালো নয়, আগে সেরে উঠুক, তার পরে তাকে নাতজামাই করবার কথা ভেব। আজ উঠলাম মা, অনেক কাজ আছে।

এই বলে দে চটিজ্তোর করতালি ধ্বনিত করে বাইরে প্রস্থান করল।
মাতা ও পুত্রের এই কথোপকথন ্দমি শুনে ফেলেছিল। শুনবার তার ইচ্ছা
ছিল না, দে পাক্যরের পিছন দিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় 'মোহন' নামটি শুনে
ধমকে দাড়াল, তারপরে সব কথা তার কানে গেল। এতক্ষণে আজ কয়েকদিনের,
রহস্ত তার কাছে পরিন্ধার হয়ে গেল! দেদিন সকালে উঠে দ্রবীন দিয়ে
দেথছিল বাঁধের চিহ্নমাত্রও নাই, তারপরে মোহন'সম্বন্ধে কোন কথাই জানতে
পারে নি। মোহন তাদের বাড়িতে আদে না, তারপর মোহনের বাড়ি যাওয়া
নিষ্কি, এমন কি কুঠিবাড়ির পথও বর্ধার জল এসে পড়ায় ছর্গয়। বাড়ির
কাউকে যে মোহন সম্বন্ধে জিজ্ঞাদা করবে, তার উপায় নেই, কথাটা জমনি
বাপের কানে যাবে, আর তাহলেই—সর্বনাশ! সে কথা ভাবতেও তার বালিকা
হৃদয় সঙ্কৃতিত হয়। নিরুপায় হয়ে তাই সে নিজের সন্দেহ ও অস্বন্ধি নিজ
মনেই পোষণ করে বেড়াচ্ছিল। এতক্ষণে সব পরিন্ধার হল। কিন্তু এ একরকম
পরিন্ধার। থাওব বন পুড়ে যাবার পরে বোধ কুরি এই রকম পরিন্ধার
হয়েছিল! একটুখানি দীঘনিশ্বাদ পড়তেই জনেকথানি তম্ম উড়ে আকাশ
আন্ধকার করে দেয়!

কুসমি গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। এতদিন সন্দেহ, অস্বন্তি, আশকার চলন—১১ মেঘ তার হৃদয়ে জমে ছিল এবার তা অশ্রুণারায় য়য়ল। আনেকথানি চোথের জল ঝরবার পরে তার বালিকা হৃদয় থানিকটা লঘু হল। তার মনে হল মেঘ কেটে সিয়ে দিগস্ত আনাবিল হয়েছে, এখন একটুখানি ঘাড় উঁচু করে তাকালেই র্ঝি অভীষ্ট লক্ষ্য দেখতে পাওয়া য়াবে! কত কি অসম্ভব উপায় এবং অবান্তব আশা তার মনে ছায়াতপ সঞ্চার করতে লাগল। তার অনেক দিনের ছিল্ডো আজ ছৃঃথে পরিণত, তবু তাতেই সে একপ্রকার সান্তনা পেল। ছিল্ডো বিমাতা, ছৃঃথ আপন মা; বিমাতার আদরের তুলনায় মাতার তাড়না অনেক বেশি মধুর। কুসমি আজ বিমাতার কোল থেকে মায়ের কোলে এসে পড়েছে, মাড়-ক্রোড়ে আলোলিত হতে হতে সে ঘুময়ে পড়ল—কখন অজ্ঞাতসারে। সন্ধ্যার দিকে যখন তার ঘুম ভাঙল দেখল ক্ষান্তবৃড়ি ডাকা-ভাকি করছে।

ক্ষান্তবৃড়ি বলল—ও কৃষমি, তোর মৃথটা গন্তীর দেখছি কেন ? কুমমি বলল,—ঠাকুরমা, শরীরটা ভালো নেই, মাথাটা যেন ঘুরছে। কান্তবৃড়ি বলল—ঘুরবে না ় অবেলায় পড়ে ঘুমাও।

প্রশান হয় না। মোহনের চিন্তা ক্রমাগত তার মনের মধ্যে পর্ক দিয়ে উঠতে লাগল। কাউকে যে জিজ্ঞাদা করবে তার উপায় নেই, আর জিজ্ঞাদা করবে তার উপায় নেই, আর জিজ্ঞাদা করবেই বা কাকে? তাদের বাড়ির কেউ মোহনের থবর রাথে না, থবর প্রয়োজন বোধ করে না। বিশেষ, মোহনের সলে তার বিবাহের প্রদক্ষ তু- একবার উঠেছে। এরকম স্থলে জিজ্ঞাদা করবাব লোক পেলেও কুসমি শুধাতে পারত না, লজ্ঞা এবং সংস্কার অন্তরায়। কিন্তু একবার মোহনকে না দেখলে স্থান্তি নেই, কোন উপায় আছে কিনা শে ভাবতে লাগল। বাত্তব প্রতিকূল হলে যত সব অসম্ভব উপায়কে সম্ভব বলে মনে হতে থাকে, বাজিকর যেমন

দড়ি বেয়ে আকাশে উঠে যায়, অসহায় মনও তেমনি অসাধ্য সাধনে প্রাবৃত্ত হয়।

কুসমি কোন রকমে আহার সেরে বিছানায় এসে শুরে পড়ল কিন্ত ঘুম এল না, ঘুমোবার জন্মে আজ সে শোয় নি, নিরিবিলি চিন্তা করবার জন্মেই শয্যা গ্রহণ করেছে।

বয়স্ক মানুষের একটি সংস্কার এই যে শিশুর মনকে সে তুর্বল মনে করে। এত বড় গুল আর নেই! শিশুর মন অনভিজ্ঞ কিন্তু তুর্বলন্ম। শিশুর চোথের মতোই তার মন নবীনতায় উজ্জ্ব। মানুষের বয়স যতই বাড়তে থাকে তার মনের অভিজ্ঞতা বাড়ে সত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে তার আদিম স্বচ্ছলতা মান হয়ে আসে। বয়ংপ্রাপ্ত সাহিত্যিক শিশু-মনের রহস্ত জানবে কেমন করে? খানিকটা অহুমান করতে পারে, তার বেশি নয়। শিশু নিজে ধদি সাহিত্যিক হত, তবেই শিশুমনের সম্যক রহস্ত জানা যেত।

কুসমি কিশোরী। তার মন জেগেছে, দেহ জাগে নি, এই রকম তার অবস্থা। এটাকেই কবিরা বলেন বয়:দিজিস্থল। কিন্তু সিদ্ধি তো বয়সের নয়, দেহ ও মনের, জাগ্রত মনের সঙ্গে অজাগ্রত দেহের। দেহ-মনের এই সীমাস্ত যেমন রহস্তময় তেমনি নানারূপ অরাজকতার সন্তাবনায় পূর্ণ। শিশুমনের চেয়ে কিশোরমনের গভীরতা অল্ল হতে পারে কিন্তু জটিলতায় অল্ল নয়, গভীরতার হ্রাস জটিলতা দিয়ে পুরিয়ে নেয় কিশোরের মন। আমাদের রাধা থেকে বিদেশিনী জুলিয়েট স্বাই কিশোরী, একি শুধুই সাহিত্যিক কাক-তালীয় যোগাযোগ।

বিনিদ্র কুসমি শেষ রাতে কথন ঘুমিয়ে পড়েছিল। সে স্বপ্ন দেখলে যেন সে একটা সন্ধীন স্থড়দের এক মৃথে দাঁড়িয়ে আছে, আর অপর দিকে, অনেক দ্রে, শ্যায় কে যেন শুয়ে আছে। ভালো করে ঠাহর করে দেখল মোহন। চট করে মোহন বলে ব্যবার উপায় নেই, কারণ তার মাথায় মন্ত একটা পটি বাধা!

অমনি তার ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভেঙে রুঝল স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু

নয়। কিন্তু দে ভাবতে লাগল হুড়েকটা কি ? তথন সে চমকে উঠল। ভাবল আহা, এতক্ষণ মনে হয় নি কেন? এ তো সেই দ্রবীনের হুড়ক ? দে ভাবল ছ্রবীন দিয়ে দ্রের জিনিস দেখা যায়, তবে মোহনকেই বা দেখা যাবে না কেন?

মোহনের দেওয়া দূরবীনটা সে একটা চালের হাঁড়ির মধ্যে লুকিয়ে রেথেছিল, বার করবার উপায় ছিল না, কেন না, তাহলে নানারকম প্রশ্নের জবাবের মুখে আদল কথা প্রকাশ হয়ে যাবে। কিন্তু এবারে দে ভাবল, আজ দুরবীনটা বার করবে, এবং ভার দৃষ্টি দিয়ে মোহনকে দেখে নেবে। কুসমি ঘর থেকে বাইরে এসে দেখল ভোরের আলো হয়েছে—অথচ লোকজন কেউ ওঠে নি। সে ভাবল-এই সময়। সে সম্ভর্পণে দূরবীনটা বার করে নিয়ে বাড়ির বাইরে ধুলোউড়ি গ্রামের দিকে মুথ করে দাঁড়াল, ভারপরে আঁচল দিয়ে দূরবীনের কাঁচ বেশ মুছে নিয়ে চোথে লাগাল—ভাবল স্বপ্নের দেথার সমর্থন বাস্তবে পাবে। কিন্তু এ কি! ওপারের কুঠিবাড়ি, গাছপালা, সব কেমন স্পষ্ট, সব কত কাছে! কিন্তু মোহন কোথায়? সে অনেকবার, অনেকভাবে দূরবীনটাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চোথে লাগাল, গাছপালা, নৌকা, কুঠিবাড়ি কত কি দেখতে পেল-কিন্তু যাকে দেখবার জন্মে তার এত আকিঞ্চন তার কোন উদ্দেশ পেল না! তথন সে হতাশ হয়ে দূরবীনটা আঁচলের তলে লুকিয়ে নিয়ে ঘরে ফিরে এল। আর বাইরে াঁড়িয়ে থাকা চলে না, লোকজন উঠতে আরম্ভ করেছে! দুরবীনের দৃষ্টি উপরে তার যে 🖰 অগাধ শ্রদ্ধা ছিল—তা অনেকথানি কমে গেল। অশিক্ষিত বালিকা কি করে জানবে যে দুরবীনের শক্তির দীমা আছে—ঘরবাড়ি গাছপালাকে কাছে এনে দিতে পারে, কিন্তু তাদের বাধা ভেদ করবার শক্তি তার নেই। কুসমি কেমন করে জানবে যে আসল দূরবীন মনের মধ্যে—তার দৃষ্টির কাছে স্বর্গমর্ত্য রুশাতলের কোন বাধাই বাধা নয়!

কুস্মি স্থির করল আজ রাত্রে যেমন করে হোক মোহনকে গিয়ে । কবার দেখে আসতে হবে, কোন বাধাকেই সে মানবে না। এই সকলের ফলা তার মনটা বেশ হালকা হয়ে গেল। ক্ষান্তবুড়ি যথন সকালে তাকে জিজেদ করল

— ও মুগপুড়ি, তোর শরীরটা কেমন আছে ?

কুসমি বলল, বেশ ভালো আছি, ঠাকুরমা। স্নেহম্প্র ঠাকুরমা বলল—কাল রাত্রে খ্ব ঘুমিয়েছিলি বৃঝি ? কুসমি শুধু বলল—খু-ব।

ঠাকুরমা মনে মনে বলল—ঘুমের চেয়ে বড় ওয়ৄধ আর নেই !

কোথার ব্যাধি আর কোথায় ওষধ! এমনিকরেই সংসারের চিকিৎসা চলে থাকে।

নোহনের মানেই। তার ভশ্রধার ভার মাধব পালের উপরে। দিনের বেলায় গাঁয়ের অনেকে এদে দেখাশোনা করে, দর্পনারায়ণের আন্তর্কুলো লোকের বা অর্থের অভাব হয় না। ছই দিন দে টাকা দিয়ে হাঁড়িয়ালের কুঠি থেকে গাহেব ডাক্তার এনে মোহনকে দেখিয়েছে। সাহেব ডাক্তার শেষের দিন এদে বলে গিয়েছে, আর ভয় নেই, রোগী এবার সেরে উঠবে, কেবল তাকে পূর্ণ বিশ্রাম দেওয়া চাই।

একখানা ঘরে মোহন থাকে, পাশের ঘরে মাধব পাল রাত্রে ঘুমোর, এই ঘরের মাঝখানে একটা দরজা।

রাত্রে মোহন যেন স্বপ্ন দেখছে হঠাং কালো কালো কৃঞ্চিত মেঘে আকাশ ভরে গেল, অথচ সেই আকাশভরা মেঘের ফাঁক দিয়ে হুটো তারা জল জল করছে! তার মনে হল এমনি মেঘ আর এমনি জোড়া তারা কোথায় যেন দে দেখেছে! কোথায় তার মনে পড়ল না, আকাশে না পৃথিবীতে, না কোন মানবীর মুথে কিছুতেই দে মনে করতে পারল না। ঐ কালো মেঘের মধ্যে একটুখানি বিত্যুৎ চিক্মিকিয়ে উঠল! তার মনে হল ঐ বিহুত্তের সঙ্গে কার চপলহাদির যেন মিল! কিন্তু কার হাদি? হুর্বন মন্তিক শ্বৃতির স্তে

ধরে অধিকদুর যেতে পারে না, মাঝ পথে হুতো ছিঁড়ে যায়। আবার তথনি দে অহুভব করল ঐ মেঘাবৃত আকাশ থেকে জুঁই ফুলের মতো লঘু, মৃক্তার মতো স্বথস্পর্শ ফোঁটা কয়েক বৃষ্টিবিন্দু তার গালের উপরে পড় 💎 🍳 যেন আর অলীক মনে হওয়া নয়, এ যে বাস্তব স্পর্শ! মোহন ভালাভাল কি স্বপ্ন, না সত্য! সত্য? কিন্তু মেঘ থেকে কবে পুষ্পবৃষ্টি হয়? কারণ সে স্পষ্ট অমুভব করল একরাশ দোপাটি, রঙ্গন, স্থলপদ্ম তার গালে, কপালে, ঠোটে ঝরে পড়ল। সব লাল! সভ, সিক্ত, স্লিগ্ন-এবং মধুর! সে ভাবল, এ কি স্বপ্ন! এ কেমন স্বপ্ন! এমন স্বপ্ন প্রতিদিন কেন মাছযে দেখে না। 💎 আগে কথনো দেখে নি ! একবার শুধু ক্ষীণভাবে মনে হল, এইসব ফুলের 🐃 কাথায় যেন দে পেয়েছিল! কোথায় ? দে কি আর-একদিনের স্বপ্নে! ্কমনধারা আজি হল? বাস্তবের আঁচল ধরে চলতে গিয়ে স্বপ্লের অরণ্যে পথ হারিয়ে ষায়, আবার স্বপ্লের সূত্র কোন বান্তবের রাজ্যে নিয়ে ফেলে! না; দে আর ভাবতে পারে না! আর এ যদি স্বপ্ন হয়, ভবে-কিছ কই, মেঘ, বিহ্নাৎ, তারা, বৃষ্টিবিন্দু কোথায় দব মিলিয়ে গিয়েছে! স্বপ্নে ছাড়া আর কোথায় এমন সম্ভব! এসব বাস্তব হলে বলতে হয়, সে ঘুমিয়ে পড়ল, আর স্বপ্প হলে বলতে হয়, দে স্বথম্বপ্লে মিলিয়ে গেল।

স্কাল বেলা য্থন তার ঘুম ভাঙল রাত্রির অভিজ্ঞতা তার । এনে মুছে গিলেছিল। এমন সময়ে মাধব পাল ঘরে চুকে মোহনের ি ার কাছে থেকে একটা বস্তু ভূলে বিশ্বিত হয়ে বলে উঠল—এটা কোথা থেকে এল ?

তারপরে নিজেই উত্তর দিল—বোধকরি ডাক্তার সাহেবের যন্তর হবে, 'ফেলে সিয়েছে, ভালো করে রেথে দিই!

মোহন একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, দেখে চমকে উঠল—এ যে সেই দ্রবীনটা! চমকে উঠে সে ভাবল এটা কেমন করে এল ? তথনি রাত্রের স্বপ্নের কথা মনে পড়ল—তবে কি স্বপ্ন নিছক স্বপ্ন মাত্র নয়? তবে কি ভার গোড়াতে বাত্তবৈর বৃস্ত আছে ? না, না, সে সম্ভাবনা যে স্বপ্নের চেয়েও অসম্ভব! কিন্তু, দূরবীনটা তো কঠোর সতা! সেটাকে তো অস্বীকার করা

## চলন বিল

চলে না! তার ত্র্বল মন্তিক আর চিস্তা করতে পারল না! সম্ভব আর অসম্ভবের দোটানায় পড়ে অল্লকণের মধ্যেই সে তন্ত্রাত্র হয়ে পড়ল। মাধব পাল ডাব্ডার সাহেবের "যন্তর্টা" স্থত্নে তুলে রাথবার উদ্দেশ্যে গুহান্তরে প্রস্থান করল।

## গ্ৰাম পত্তন

শীতের আরম্ভে মোহন প্রায় স্বস্থ হয়ে উঠল—এখন দে অত্যের সাহায্য ছাড়া হেঁটে ফিরে বেড়াতে পারে। পৌষের মাঝামাঝি দে আগেকার স্বাস্থ্য মিরে পেল, এখন একাকী সর্বত্ত ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু ইতিমধ্যে একবারও দে কুসমির দেখা পায় নি। আগে বাঁধটা ভাদের মিলিত হবার উপলক্ষ্য ছিল, এখন দে বাঁধ তো গিয়েছে, কাজেই মিলনের ক্ষেত্রও গিয়েছে। তখন ভার মনে হল আবার যদি বাঁধটা খাড়া করা যায়, তবে হয়তো কুসমির সঙ্গে দেখা হবার স্থোগ হবে। দে ধীরে ধীরে কুঠিবাড়ির দিকে চলল। দ্র থেকে সে দেখতে পেল যে বাড়ির রোয়াকে রোদ্ধুরে পিঠ করে নবীন, নজির আর মৃকুন্দ বদ্য আছে। মোহনকে দেখে মৃকুন্দ বলল—কিরে মোহন, কেমন আছিল ?

নবীন আর নজির বলে উঠল—এই যে ভাই, তোমার কথাই হচ্ছিল, ভাবছিলাম তোমাকে ডাকতে যাব।

মোহন ভ্রধাল,—কেন, ব্যাপার কি ?

<u>-</u>ব্যাপার আর কি ? আবার তো গরমকাল এল, এবার কাজে লেগে যেতে হয়।

কান্ধটা কি ব্যুতে না পেরে মোহন অবাক হয়ে রইল। নজির বলল—বুঝতে পারলে না!

নবীন বলল—আবার বাঁধে হাত দিতে হবে না! এর পরে কি জ.. সময় পাওয়া যাবে ?

মোহনের মনটা থুশি হয়ে উঠল, একটা কান্ধ পাওয়া গেল ভেবে, তা ছাড়া ঐ কাজের হয়তে। কুসমির দেখাটাও পাওয়া যাবে।

তথন তারা চারজনে যুক্তি-পরামর্শ করবার উদ্দেশ্যে দর্পনারায়ণের কাছে গিয়ে উপস্থিত বল।

বৈশাথ মাদের প্রথম দিকেই বাঁথের কাজ শেষ হল। পুরানো জাঃগাতেই বাঁথ তৈরি হয়েছে বটে, কিন্তু এবারে আরও চওড়া এবং আরও মজবুত করে বাধা হয়েছে—তা ছাড়া রাতে পাহারা দেবার জন্তে একসঙ্গে চার-পাঁচ জন লোক রাথবার ব্যবস্থা হয়েছে। দিনের বেলাভেও একাধিক লোক থাকে। ওতেই মোহনের আপত্তি। সে বলে—দাদাবাব্, এত লোকের আবশুক কি ?

দর্পনারায়ণ বলে—গতবারের কথা এর মধ্যেই ভূলে গেলি।

মোহন বলে—এবারে আম্বক না তারা!

মোহন তার আঘাতের প্রকৃত কারণ জানতে পেরেছে।

দর্পনীরায়ণ বলে—ধর, এবার যদি তারা না এসে বান আসে।

মোহন উত্তর দেয়—বান এলে তোমার পাঁচজন লোকেই বা কি করবে ?

দর্পনারায়ণ বলে—একজনে যা করবে তার চেয়ে পাঁচগুণ বেশি করবার সন্থাবনা।

মোহন বুঝতে পারে, নাঃ, ওখানে কুসমির সঙ্গে তার দেখা হবার আর সন্তাবনা নাই। সে ভাবে অহ্য উপায় সন্ধান করতে হবে।

দর্পনারায়ণের সাথের লোকদের স্বাই কুঠিবাড়ির দল বলত। কুঠিবাড়ির দলের ধারণা হল এবারে বাধ আর ভাঙ্ধেনা। কাজেও দাঁড়াল তাই। বৈশাথের শেষে যম্নার জল বাড়ল, আবাঢ়ের প্রথমে পদার ঘোলা এল, আবণের প্রথমে আত্রাই নদীর হঠাং বলা এল—কিন্তু বাধ টলল না। কুঠিবাড়ির দলের আনন্দ ধরে না। দর্পনারায়ণ বলন—আর ছটো মাস ভালোয় ভালোয় কেটে গেলে কার্তিকের প্রথমে জমিতে কলাই ছড়িয়ে দিতে হবে। এবারে তার বেশি নয়। সে আরও বলল—আগামী ্রের বাধটাকে আরও মজব্ত করে তুলে আমন ধান দিতে হবে, আর ঐ উচু জমিটা রাথতে হবে ঠিচতালির জল্যে।

নজির বলল—তার আবাগে চাষ দিয়ে তিল বুনে দিলেই হবে! তিল যা হবে দাদাবাবু $\cdots$ ।

মুকুন্দ বলে-একেবারে তালের মতো।

নজির বিরক্ত হয়ে বলে—রাগ কর কেন দাদা, সে তিলের তেল তোমার মাথার জন্মেই রাথব। মৃকুন্দ নিজের মাধাটা দেখিয়ে বলে—ভাই, আগাগোড়া টাক, তেলের কেবল বাজে ধরচ হবে।

নজির বলল—বাজে ধরচ কি কেবল তেলেরই হয়, কথার হয় না!
দর্শনারায়ণ বলল—ভিলেরও দেখা নেই, তালেরও দেখা নেই, মাঝে থেকে
ভাই কথা কাটাকাটি কেন ?

তবে থাক-বলে চুইজনেই থামে।

আখিন মাদের শেষে মাঠে কলাই ছড়িয়ে দেওয়া হল, কার্তিক মাদের শেষে অন্তানের প্রথমে কলাই কাটা হল। মাঠের মাঝে একটা জায়গা পরিঙ্কার করে নিয়ে শস্ত মাড়াই করা হলে দর্পনারায়ণ সকলকে সমান ভাগ করে দিল, শ্রীমজের জন্ম কিছু রাখল না। সকলে বলল, তা কি হয়। এবং সকলে নিজ নিজ ভাগ থেকে কলাই দিয়ে বন্তা ভরে ৪টিবাড়িতে পৌছে দিল।

আবার গ্রীম্মকাল এল, তথন বাঁধটা নৃতন করে মজনুত করবার কাজ আরম্ভ হল। দর্পনারায়ণের মনে ইচ্ছা ছিল যে এবারে উচু জমিতে লোক বিদিয়ে দিতে হবে। কিঁন্ত বজার তোড় না দেথে সে কাজে হাত দেওয়া চলে না—কারণ বজায় বাঁধ ভেঙে গেলে প্রাণনাশের আশহা আছে। আবাঢ় শ্রাবণে বজা পুরো দমে এল—কিন্ত বাঁধ অটুট রইল। তথন দর্পনারায়ণ ব্রাল—এবারে লোক বদানো যেতে পারে। শীতের প্রারম্ভে সে নবীন আর নজিরকে বলল—দেখ, মাঠের উচু দিকে লোক বদিয়ে দেব—নীচু দিকে লোগ বিদিয়ে দেব—নীচু দিকে চায় হতে পারবে। সে আরও বলল—যারা এলানে বাড়িকরবে তাদের মধ্যে জমি সমান ভাবে ভাগ করে দেব।

ওরা আনন্দে নেচে উঠল। দেখতে দেখতে এক মাদের মধ্যে পঞ্চাশ-ষাট ঘর হিন্দু-মুদলমান এদে ঘর তুলল। তাদের আবার ঘর তুলবার থরচ। অনেকে নিজেদের ঘর ভেঙে নিয়ে এল, যাদের দে হ্যোগ ছিল না, তারা বাঁশ, কাঠ কেটে নিয়ে এল, ক্ষাণদের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে খড়বিচালি নিয়ে এল, আর' নিজেরাই তারা মজুর, নিজেরাই তারা পরস্পরকে সাহায্য করে ঘর থাড়া করল, গোক নিয়ে এদে গোয়ালঘর তুলল, ধান-কলাই রাথবার জন্তে গোলা

বাঁধল। তারপরে সকলে মিলে নিজ নিজ ভাগের জমিতে সর্বে, ছোলা, মুসুর বুনে দিল।

এমনি ভাবে সে বছরটা গেল। পর বছর গ্রীম্মকালে আবার বাধকে আরও মজবৃত করা হল। আরও কালক লোক এনে বসল। মাঠের নীচু জায়গাটায় আমন ধানের চাষ হল। অনেকে আথ লাগিয়ে দিল। তারপরে অস্তান মাস এসে পড়লে এক দিকে ধান কাটা শুক্ত হয়ে গেল, আর-এক দিকে চলল চৈতালী বপন। যারা আথ বুনেছিল তারা আথ কেটে নিয়ে এসে মাড়াই করবার কলে ফেলল। আথের রসে লোহার গামলা ভরে ওঠে, গদ্দে চারি দিক ভরে যায়, আর ল্ক শিশুর দল সেই রসের ধারার দিকে মৃগ্ধ ভাবে তাকিয়ে থাকে। লোকজনে গোক্ষবাদ্ধ্যর আর ন্তন উত্তরে বাতাসে হিল্লোলিত শশুক্ষেত্রে জনপদ যোলকলায় পূর্ণ হয়ে উঠে দর্পনারায়ণের অনেক দিনের বাসনাকে, ব্যর্থতাকে, স্বপ্রকে সার্থক করে তুলেছে। বিল বুঝি এবার পোয মানল। প্রকৃতি বুঝি এবার বশ হল। কিন্তু প্রকৃতি ও নারী ঘুই-ই রহস্তমন্থী, বশ মানলেও তাদের সম্বন্ধে নিশ্বিস্ত হতে নেই।

মোহনের আঘাতের পরে তিনবছর গত হয়েছে, আমাদের কাহিনী আরম্ভের পরে সাত, আট বংসর কাল। এখন দীপ্তিনারায়ণের বয়স বার বংসর, মোহনের কুড়ি বংসর, আর কুসমির বয়স যোলর কাছে, দে এখন কৈশোরের উপাস্তে, যৌবনের প্রারস্তে। গত তিন বছরের মধ্যে মোহন ও কুসমির খুব বেশি দেখাশোনা হয় নি; প্রত্ম অন্তরায় স্থােগের অভাব, দিতীয় অন্তরায়, ডাকু রায়ের সতর্কতা, আর তৃতীয় বা শ্রেষ্ঠ অন্তরায় যৌবনের চৈতত্ত। নারীর যৌবন ছদিকে ধারওয়ালা তরায়ালের মতন, তাকে বৃকে চেপে ধরবার উপায় নেই। একদিকে সে তলায়ার কেটে বসে প্রণয়ীর বুকে, আর-এক দিকে তীক্ষ দাপ টানে নারীর নিজের বুকে, তাকে নিরাপদে রক্ষা করবার মতো খাপ্র আজ্ও আবিক্ষত হয় নি। কুসমি আজ সেই অসলতা দিয়ে বিত্রত, একে রাখাও য়ায় না, ঢাকাও য়ায় না, আর ফেলে দেওয়া যায় নঃ— সৈ যে একেবারেই অসভব! এমন হিরয়য় জ্যোতি, এমন জ্যোতির্কর তীক্ষতা! এ যে পর্ম দৈক

সম্পদ! কিংবা দেবতা ও দানবের ঘৌথ চেষ্টায় গড়ে উঠেছে এই অপূর্ব সামগ্রী
—রমণীর ঘৌবন। স্বর্গ যে অলীক নয়, তার প্রমাণ এই ঘৌবন, দানব যে মিথা।
নয়, তার সাক্ষী ঘৌবন, আর দেবতাও যে সত্য তারও প্রমাণ তো এই ঘৌবন!

কুসমি মোহনকে দেখতে চার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা না পেলেই যেন স্বস্থি
পার। যথন সে মোহনের কাছে এসে উপস্থিত হয় সে কি উত্তাল ওঠাপড়া
তার হৃদয়ে, মোহন দূরে চলে যাওয়া মাত্র শান্ত হয়ে যায় বাসনার মিলতা!
যে বিরহের মধ্য সম্প্র এমন নিতরক, তার মিলনের উপকূল এল বিক্তাল পারে
না তরকবলয়হীন মধ্য সম্প্রে যে ছায়া-চাঁদ এমন নিখুত, উপকূলের চেউয়ের
মালা ছুটোছটিতে সে এমন শত সহস্র খণ্ড হয়ে যায় কেন ? সে ব্রতে
পেরেছে বিরহে শান্তি, মিলনে এক বিষম জালা। কিন্তু তেই ব্রতে
পারে না যে কেন এ জালা তবু এমন কাম্য।

সেদিনটা মাঘ মাস। যতদ্র দেখা যায় সবে ফুলের প্রগ প্রলাপে
পৃথিবী উন্নুখর, সর্বে ফুলের সে প্রচণ্ড পীতিমার সঙ্গে একমাত্র তুলন বা চলে
শীতের রৌদ্রের, তুইয়ে আজ মিলেছে ভালো। বেলা ভখন তুপুর কিছে।
মোহনের কাজ ছিল ক্ষেতগুলো একবার তদারক করে আসা। সেই
উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে। মাঝখানে সক্ষ আল, তুদিকে ঘন সর্বে ক্ষে াখানে
ফলন বেশি, গাছ প্রায় কোমর অবধি উচু।

মোহন লক্ষ্য করল, এক জায়গায় কেতের মধ্যে কি যেন নৃড়ছে। সে ভাবল বাছুর বা ছাগল হবে— কিন্তু একাড়ে এগোতেই তার ভূল ভাঙল, সে দেখতে পেল কে একজন ক্ষেতের মধ্যে বদে রয়েছে।

মোহন ডাকল-কুদমি এথানে কি করছিদ রে ?

কুসমি মোহনের হঠাং নাড়াতে বিশ্বিত হবার ভাব দেখাল না—বলল—
শাক তুলছি। • .

মোহন হেদে বুলল—তোর যেন শাক তুলবার অভাব। তাই এখানে এমেছিস! কুসমি বলন—তোমাদের ক্ষেতে এনেছি ছাই বৃঝি রাগ করছ।
এবারে মোহন অপ্রস্তুত হল—বলন—আমি কি তাই বলছি পাগলি?
বলছি এতদূর এনেছিদ কেন?

কুসমি বলল—এর চেয়ে দূরে কি কথনো আমাকে যেতে দেখো নি।
কুসমি যে তার সঙ্গে দেখা করতে বাঁধ পর্যস্ত যেত সে স্মৃতি আভাসৈ
স্মরণ করিয়ে দিল।

মোহন বলল—তা নয়। এখন বড় হয়েছিদ কিনা তাই। কুসমি বলে—তাই তো আরও দূরে এদেছি। তাছাড়া বড় হ*িছ* দে কি আমার অপরাধ! ওটা তো আমার হাতে নয়।

মোহন বলে—অপরাধের কথা কে বলছে? তোর দেখ াইনে তাই বুবাছি কুসমি এখন বড় হয়েছে।

কুসমি বলে—দেখা পাবে কি করে ? তুমি যে আমার শক্রপক্ষের লোক ! এবারে মোহন হেসে ফেলল, বলল—ওতেই তো বৃঞ্জি তোর বয়স হয়েছে, নইলে কে শক্র, কে মিত্র বুঝবি কেমন করে ?

মোহনের ক্ষেত্ত শুলারক বৃঝি আর হল না, সে ক্ষেত্রে মাঝে কুসমির পাশে এসে বসল। তথন শীতের হাওয়ায় শর্ষেত্রের কষায়-মধুর গন্ধ ছুজনের নাসারন্ধুপথে মন্তিকে গিয়ে চুকতে লাগল, তারা দেখল ছুটো শৌমাদি একগুল্ছ ফুলের মাঝে লুটোপুটি খাল্ছে, আর ভালুরের কোন বাবলা গাছের উপর থেকে একটা ঘুঘু বিলাপধ্বনির জপমাল্য আবর্তন করেই চলেছে। মোহন ফুসমির হাতথানা ধরল, কুসমি ছাড়িয়ে নিল। এমন করে এর আগে কখনো সে হাত ছাড়িয়ে নেয় নি! মোহন অবাক হল! কিন্তু তার বোঝা উচিত ছিল যে শেষ হাত ধরবার পরে তিনটে পুরো বছর চলে গিয়েছে। তথন ইচ্ছা না থাকলেও ধরা দিয়েছে—আর আল হয়তো তার বিপরীত! মোহনের অভিন্ততা অধিক হলে ব্রুতে পারত সেদিনের স্পর্যে আর আলকার স্পর্যে একটা প্রভেদ আছে, যেমন দক্ষ মাঝি গাড়ের জুলে বৈঠা কেলেই ব্রুতে পারে বানের প্রথম জলটি এসে পৌছেছে । যৌবনের প্রথম তর্গ্রাটতে

কুন্মির শিরা-উপশিরা আজ রিরি করছে—হাত সরিয়ে নেওয়া আজ তার ইচ্ছাধীন নম !

অপ্রস্তুত মোহন প্রসন্ধান্তর উপস্থিত করবার উদ্দেশ্যে বলল—হাঁরে, কুসমি, কতদিন তোকে একটা কথা জিজ্ঞাদা করব তেবেছি—কিন্তু হয়ে ওঠে নি। জ্যাদার অস্থথের মধ্যে তুই কি আমাকে দেখতে গিয়েছিলি ? নইলে দ্রবীনটা আমার শিয়রে এল কেমন করে!

কুসমি নির্বিকারভাবে বলল—আমি কেন বেতে যাব! ওটা•আমি নৈমুদ্দির হাতে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

অনেকদিনের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে মোহন যে খুশি হল, তা নয়।

মোহন অনেকক্ষণ আর কথা বলে না। সে আঘাত পেয়েছে বুঝে কুসমি মনে মনে থুণি হল, কারণ প্রেমের একটা প্রকাশ আঘাতে, তুর্বল কথনো প্রেমিক হতে পারে না। কুসমি এবার পূর্বপথ ধরল, ভংধাল—মোহনদা, সত্যিবল তো, তোমার মাথায় চোট লেগেছিল কি করে ?

মোহন কথা বলে না। আর একটু আঘাত দেওয়া দরকার জেনে কুসমি বলল—লোকে বলে তুমি নাকি নেশা-ভাঙ থেয়ে পড়ে গিয়েছিলে।

তারপর এই ধারালে। ফলাটির আগায় একটু বিষ মাথিয়ে দেবার উদ্দক্তে বলল—আমি কিন্তু বিখাদ করিনে।

মোহন গর্জে উঠে বলল—কেন কর না, আব্দু থেকে কর, আমি নেশা করি বইকি, ভাঙ, সিদ্ধি, গাঁজা, মদ কিছু বাদ দিইনে।

কুসমি বুঝল-আঘাত বেশ জুতসই হয়েছে।

আঘাত প্রেমের বিকল্প প্রকাশ, অন্ত প্রকাশের পদ্বা কুসমির হাতে না থাকায় স্থে আঘাত দিয়ে চলেছে। আর মোহন আহত হচ্ছে জ্বেন ব্রুতে পারছে—ঠিক মর্মে গিয়ে লাগছে; ব্রুতে পারছে কুসমির দিকে মোহনের মর্ম অনার্ত। •

কুদ্ধ মোহন উঠবার উপক্রম করছিল—এমন সময় কুদমি চাপা আর্তনাদ করে উঠল—যোহনদা, ঐ দেখ। এ কণ্ঠখর আগেকার ছলনাময় শব্দ নয়, এ কুসমির হাদগত ভাব। মোহন কুসমির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল—মুখ একেবারে পাংভ, কি ব্যাপার ?

মোহন শুধোল—কি হল রে ?

তার উত্তরে কুসমি তর্জনী দিয়ে দ্বে দেখিয়ে দিল, মোহন দেখল, কুসমি তো আগেই দেখেছিল, ডাকু রায় ও পরস্কুপ রায় এদিকে আসছে। আরু পালাবার পথ নেই।

মোছন বলল—আর পালাবার পথ নেই, এক কাজ কর, শীগগীর ক্রের মধ্যে শুয়ে পড়।

কুসমি বিধামাত্র না করে লক্ষ্মীমেয়েটির মতো শুয়ে পড়ল, জিজ্ঞানা করল—তুমি ?

মোহন বলল—আমিও শুচ্ছি।

মোহন তার পাশেই শুরে পড়ল। ফুলস্ত সর্ধে গাছে হুজনে বেশ ঢাকা পড়ে
গেল—আর দেখবার উপায় রইল । ততক্ষণে ডাকু রায় কাছে এসে পড়েছে।
কুসমি ভয় পেয়ে মোহনের গা ঘেঁসে শুল—ফিসফিস করে বলল—মোহনদা,
ভয় করছে।

মোহন বলল-কাছে আয়।

কুদমি আর একটু আছে এল।

মোহন ভংগাল—কিরে ভয় কমেছে ?

কুদমি বলল-না।

মোহন বলল—তবে আর একটু কাছে আয়।

আর একটু কাছে আদবার পরে তৃজনের গায়ে গামে বেশ লাগালাগি হয়ে গেল।

এবারে বোধ হয় কুসমির ভয় দ্র হল। আমরা তো ব্ঝি বাণের চোধের দৃষ্টিতে ছজনে দ্রে দ্রে থাকলেই ভয়ের কারণ কিছু কম ছিল। কিছু নব-যৌবন-সমাগতার মনের ভাব কেমন করে ব্ঝব? লোকে বলে বানের প্রথম জলকে বিখাস করতে নেই!

মোহন ও কুসমি লাগালাগি দেহে পাশাপাশি শায়িত—উদ্দের্ব, অতি উদ্দের্ঘাণ পাওয়া নীলকঠের মতো নীলাল্ল আকাশ—নীচে পৃথিবীর নিরাবরণ বক্ষ; উপর থেকে ঝরছে গলিত লাভার মতো রোদ, নীচে থেকে উঠছে পৃথিবীর তপ্ত প্রখাদ, আর প্রত্যেক নিখাদে যেন ফুলের নিবিড় মধ্বিন্দু শিরায় শিরায় মজ্লায় শক্ষায় ঢুকে পড়ছে; একটা প্রজাপতির পাখা-ছটো ম্দিত হচ্ছে আর খুলছে, চোথের ইসারায় যেন কিছু বোঝাতে চায়, ঘুঘুটা এখনো ডাকছে, দ্রে একটা কু কো পাথি হঠাৎ কয়েকবার কুক, কুক, কুক করে উঠল। তারা নিখাস বন্ধ করে ওয়ের রয়েছে, কুসমির আঁচল আর চুল তত ভীত নয়, উড়ে উড়ে মোহনের গায়ে পড়ছে। তারা কি ভাবছিল জানিনে, হয়তো ভাবছিল—সব ভয় কেন এমন মধুর হয় না! হয়তো ভাবছিল এমন মধুর ভয় জীবনে প্রতিদিন কেন আদে না!

ডাকু রায় ও পরস্তপ থ্ব কাছে এসে পড়েছে।

ভাকু বলছে—রায় মশায়, কুঠিয়াল লোকটারই তো জিত হল দেখছি।

পরস্তপ বলল—হার-জিতের মীমাংসা কি এত সহজে হয়, আগে আপনার মেয়েটার বিয়ে দিয়ে ফেলুন, তার পরে থালি হাতপায়ে একবার দেখা যাবে।

ভাকু বলে—রায় মশায়, আপনি তো বলেছিলেন আপনার সন্ধানে বর আছে—কভদুর কি হল ?

পরস্তপু বলল, আছে বই কি, ভালো বর, আপনার ঘরের উংগুক্ত ঘর। শীর্মগীর পাকা থবর দেব।

কথা বলতে বলতে তুজনে ক্রমে দূরে গিয়ে পড়ে!

এবারে কুসমি সত্যি ভয় পায়, সে মোহনের হাত ধরে—মোহন হাত টিপে
অভয় দেয়, কথা বলবার উপায় নেই কিনা। কুসমি থুব কাছে ঘেঁসে আসে।
ভাকু আর পরস্তপ চেটা করছে ওদের তুজনকে দূরে রাথবার—অথচ রহস্থ
এই যে তাদের ভয়েই মোহন আর কুসমি কাছাকাছি আসতে বাধ্য হল।

ভাকু রাম বেশ থানিকটা দূরে গেলে অসহায় কুসমি বলল—কি হবে মোহনদা। মোহন দৃঢ় কঠে বলল—আমি আছি।

আমি আছি বলতে কতথানি কি বোঝায় ব্ঝবার অভিজ্ঞতা তাদের কারোই ছিল না, কেবল একজন ব্ঝল তার সহায়ম্বরূপ একজন কেউ আছে। আর একজন ব্ঝল, তার পৌরুষের একটা পরীকা আসছে।

মোহন উঠে বদেছিল, কুসমি তথনো শুষে। হঠাৎ তার ওঠাধরের দিকে তাকিয়ে মোহনের মনে হল ওই ঠোঁট ছটির লালের সঙ্গে দেদিনের স্বগ্রন্থ ফুলের রঙের যেন মিল আছে।

মোহন বলল—বল না, তুই কি আমাকে দেখতে গিয়েছিলি ?
কুসমি ঠোঁট ছটিকে একটি চুম্বনের কুঁড়ির ভঙ্গীতে স্ফুচিত করে চোখে
চপলতা তরদিত করে বলল—না!

মোহন শুনল-ই।।

তার পরেই মনে হল 'না'।

আবার তথনি মনে হল 😌 ।

এমনিভাবে, ছটি দর্পণে ষেমন অংখ্য ছায়া প্রতিবিধিত হয় তেমনি অসংখ্য . ইা এবং না-র মালা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে আবর্তিত হতে থাকল। মোহন যতই ইা ও না-র মর্মভেদ করতে চেটা করে সব ঘূলিয়ে যায়, কেবল চোথে ভেনে ওঠে ঈষমুক্ত একটি চুধনের আরক্ত কুঁড়ি!

বৈশাখ মাদের প্রারম্ভে একদিন বিকালে দর্পনারায়ণ বাঁধের উপর ঘূরে বেড়াচ্ছিল। বাঁধের উপর দিয়ে বরাবর চওড়া রাস্তা। দে একদিকে তাকিয়ে দেখল—চলন বিল, অন্ত দিকে বাঁধ বেঁধে জল-সরানো জমিতে নৃতন জনপদ। এই জনপদটির নাম দিয়েছে দে 'নৃতন জোড়াদীঘি'। গ্রামটিতে ছ বছরে প্রায় একশ ঘর লোক বদেছে, সব জাতের, সব শ্রেণীর লোকই আছে, আর সকলেই প্রয়োজনভেদে কিছু কিছু জমি পেয়েছে। কোন কোন জমিতে তিনটা ফদল ওঠে। তুটো ফদল ওঠে না, এমন জমি বড় নেই।

লৈ বিলের দিকে তাকিয়ে ভাবল আমার একটা উদ্দেশ্য তো নিন্ধি হল।
বিলের মূব থেকে অনেকখানি জমি কেড়ে নিয়েছি। আর ঐ উদ্দেশ্য দিয়
করতে গিয়ে আরও একটা উদ্দেশ্যে সফল হয়েছি—ভাকুরায় আর পরস্কপের
প্রতাপ কমিয়ে দিয়েছি। নির্জনতায় তাদের প্রতাপ—জনময় জনপদে তারা
কি করবে ? দর্পনারায়ণ ভাবল একটা বাধ বেঁধে এক সংগ বিল আর
তাকাত ত্জনকেই বেঁধেছি। নিজের সাফল্য অরণ করে ভিস্তবরে হো হো
করে হেসে উঠল। দূর থেকে এই হাসি শুনেই লোকে তাকে পাগলা চৌধুরীণ
বলে থাকে।

কিন্তু তথনি তার মনে পড়ল আরও একটা কাজ বাকি আছে—
সেইটেই তার জীবনের মহত্তর লক্ষ্য। সে ভাবল আর বিলম্ব করা উচিত
নয়, মামুহের তো জীবন! তথনি মনে হল, না, না। এ কাজ সিদ্ধ হবার
আগে তার মরবার উপায় নেই!

দে ভাবল মরি আর বাঁচি, কাজটা আমার হারা দিছ হবে মনে হয় না,

দীপুকেই ভার দিয়ে যেতে হবে! একটু ভাবল, হাঁ, ওর তো এখন বারো
বংসর বয়স হল—ভারটা এখনি তাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার! তার পরে
যখন ওর বয়স হবে, সামর্থ্য হবে, তখন করবে! অবশু করবে! দীপু
বাপকে বড় ভালোবাসে! তা ছাড়া এত শুধু বাপের কাজ নয়, ও যে
দোড়ানীখিন বংশের ছেলে—এ কাজ যে জোড়ানীঘির চৌধুরীদের!

দর্পনারায়ণ দঙ্কল করল আগামী অক্ষয় তৃতীয়াতেই দীপ্তিনারায়ণকে দীকা দিতে হবে। অক্ষয় তৃতীয়ার তিথিতেই নাকি জোড়াদীবির চৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠা!

## জোড়াদীঘিতে

অক্ষয় তৃতীয়ার কয়েকদিন আগে দর্পনারায়ণ জোড়াদীঘির অভিমুখে যাত্রা, করিল। তাহার সহিত দীপ্তিনারায়ণ। পিতা একটি ঘোড়ায়, পুত্র তাহার ছোট ঘোড়াটতে। দীপ্তি এখন পাকা ঘোড়দোয়ার হইয়াছে। যাত্রা করিবার পূর্বে পুত্র ভুধাইয়াছিল—বাবা, আমরা কোথায় যাক্তি?

বাবা বলিয়াছিল—চল না, যেদিকেই ধাই বেড়ানো হবে। পুত্ৰ বলিল—চল বাবা।

দর্প নারায়ণ কেবল মৃকুন্দকে জানাইয়া দিলু যে তাহারা জোড়াদীঘি যাইতেছে। অপর কেহ তাহাদের গন্তব্যন্থল জানিল না।

এখন গ্রীষ্মকাল, বিল শুকনা, ঘুরিয়া যাইতে হয় না, দর্পনারায়ণ ইচ্ছা করিলে একদিনেই পৌছিতে পারিত, কিন্তু সঙ্গে বালক দীপ্তিনারায়ণ, তাই তাহাকে ধীরে ধীরে চলিতে হইল। দে ঠিক করিয়াছিল—যথেষ্ট বিশ্রাম লইতে লইতে তৃতীয়দিনে জোড়াদীঘিতে আসিয়া পৌছিবে। দে আরও স্থির করিয়াছিল যে জোড়াদীঘিতে রাত্রে পৌছিতে হইবে, গ্রামের লোকের সহিত দেখাদাক্ষাং হয় দে ইচ্ছা তাহার ছিল না। পূর্ব-গৌরবময় বাদভূমিতে দরিদ্র বেশে দেখা দিতে কাহারই বা ইচ্ছা করে ?

মাঠের মধ্যে ছটি ঘোড়া ছুটিয়াছে, পুত্র আগে, পিতা পশ্চাতে। কিন্তু কিছুদ্র যাইতে না যাইতে পুত্র পিছাইয়া পড়ে, পিতা কথন আগে আসিয়া পড়ে, তথন পিতাকে আবার থামিল পুত্রকে অগ্রবর্তী করিয়া লইতে হয়। ইহাতে বিলম্ব অনিবার্থ—কিন্তু এইরূপ বিলম্ব হইবে জানিয়া সেই ভাবেই সময়-স্কুচী নিধারিত হইয়াছিল।

রাউতারা গ্রামে আসিয়া রাত্রি অন্ধকার হইল—আর চলিবার উপায় নাই, চলিবার প্রয়োজনই বা কি ? পিতাপুত্রে তুইজনে এক গৃহস্বের্গ বাড়িতে আশ্রম লইল। গৃহস্বের চাকর ঘোড়া-তুইটিকে থাইতে দিল, গোয়ালঘরের পাশে বাঁধিয়া রাখিল। পরদিন ভোরে উঠিয়া গৃহস্বামীকে ধন্তবাদ জানাইয়া চাকরটিকে পারিভোষিক দিয়া পিতাপুত্র তুইজনে পুনরায় যাত্রা করিল।

সেদিন সন্ধাবেলা তাহারা একটি গ্রামের অনুরে আসিয়া পৌছিল। দীন্তি ভুধাইল—বাবা, ওটা কোন গ্রাম ?

দপ নায়ণ বলিল—এ রক্তদহ!

রক্তদহ-নামে পুত্রের মনে সহস্র স্থৃতি উদিত হইল—তাহার মুখ দিয়া কেবল বাহির হইল—এই রক্তদহ গ্রাম!

তাহার বালক চিত্তের ভূগোলে জোড়াদীঘি ও রক্তদহ স্থমেক ও কুমেক-পর্বত। কল্পনার যত স্বর্গ সমন্ত যেন প্রেম ও দ্বাবার বেগে আবতিত হইয়। ঐ মেকচ্ড়াদ্মকে আশ্রম করিয়া চিরদীপামান স্থান কিরণে নিরস্তর ঝলিতেছে। তাহার ভূগোলের আর সবই ইহাদের তুলনাম ছায়াবং। সে কল্পনাম শতবার সহস্রবার রক্তদহ ও জোড়াদীঘি গ্রামে প্রত্যক্ষ করিয়াছে, পরস্তপ আর ইন্দ্রবাবিকে, উদয়নারায়ণ আর বনমালাকে। কথনো তাহাদের চাক্ষ্য দেখিতে পাইবে এ ভূরদা তাহার ছিল না, ছিল না বলিয়াই কল্পনা এমনভাবে তাহার কাছে প্রশ্রম পাইয়াছিল, প্রশ্রম পাইয়াছিল বলিয়াই তাহার লীলাচিত্র-প্রদর্শনের আর অন্ত ছিল না।

কল্পনার সেই কুমেক, বালকচিত্তের বিষেষের সেই প্রতিদন্দী রক্তদহ গ্রাম আজ তাহার সম্মুখে উপস্থিত! সে কি করিবে, কি বলিবে ভাবিয়া । পাইয়া বলিয়া উঠিল—চল না বাবা, আমরা ওদের মেরে আদি।

বাবা মনে মনে খুশি হইল, বলিল—আমরা তুজন কি গ্রামস্থদ্ধ লোককে মারতে পারি। আর ভা ছাড়া গ্রামের লোকের দোষ কি ?

পুত্র ব্ঝিতে পারিল তাহাদের সমিলিত বীরত্ব সত্তেও গ্রামবাসীকে আঁটিয়৷
ওঠা সম্ভব না হইতেও পারে, তাই দে বলিল—গ্রামের লোকেদের কেন?
জমিদারদের !

পিতা বলিল—জমিদার যে মেয়েমাহ্য ! ছিঃ বাবা, মেয়েমাহ্যায়ের গায়ে কি হাত তোলে ? পুত্র অপ্রস্তুত হইয়া বলিল — তা কেন, পরস্তুপ রায়কে, সে-ই তো দব নষ্টের গোড়াতে।

দর্পনারায়ণ বলিল—পরস্তপ অত্যস্ত থারাপ লোক, কিন্তু ইচ্ছা করলেই কি দণ্ড দেওয়া যায়, তার জন্মে অপেক্ষা করতে হয়, স্থোগ সন্ধান করতে হয়।

ধীরত্ব বীরত্বের সহায়ক। এই অতি সাধারণ সত্যটা ব্বিতেই জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়া যায়, অনেকগুলি ভুলদ্রান্তি কাটিয়া যায়। দর্পনারায়ণ এখন ব্বিরাছে, দীপ্তিনারায়ণের ব্বিবার সময় এখনও আসে নাই। মাহ্মকে নিতান্ত হ্বোধ করিয়া গড়াই যদি বিধাতার অভিপ্রায় হইত, তবে তিনি হাত-পা-চোধ-কানের মতো জন্মকালেই তাহাকে হ্ববৃদ্ধি দিতেন। মাহ্ম ভুল করুক বিধাতা চান। পড়িয়া গিয়া শিশু যেখন মাকে শ্রণ করে, ভুল করিয়া মাহ্ম তেমনি বিধাতাকে ডাকুক—ইহাই বোধ করি তাহার অভিপ্রেত। শিশু পড়ে বলিয়াই মায়ের প্রিয়, অসহায়তার দ্বারা সে মাত্রেহকে উদ্বোধিত করিতে থাকে। নিভূলি মাহ্মর বিধাতার প্রিয় নহে।

দর্পনারায়ণ বলিল—বাবা, আজ আমাদের এই বটগাছতলায় রাত ্ কটিাতে হবে !

এই বিচিত্র প্রস্থাবে পুত্র খুশী হইয়া উঠিল, বলিল—সে বেশ হবে বাবা।
কাছে একটা জাম গাছ দেখাইয়া বলিল—আর এই জাম গাছের ভালে
ঘোড়া দুটোকে বেঁধে রাখলেই হবে।

তাহাই দ্বির হইল। ঘোড়ার পোশাক ফেলিয়া নিকটবর্তী এক পুকুর হইতে তাহাদের জল পান করাইয়া আনা হইল, তারপরে সেই গাছের ভালে তাহাদের বাঁধিয়া রাখা হইল। পিতাপুত্র তুইজনে সামাল্ত জলযোগ করিয়া ভইয়া পড়িল। পরদিন ভোরের আলে। হইবার আগেই আবার তাহার পথে বাহির হইয়া পড়িল। রক্তদহ গ্রাম পাশে রাখিয়া তাহার পুরম্থে চলিতেলাগিল।

ছপুরবেলা এক গৃহত্তের বাড়িতে আতিথ্য স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার। স্থানাহার করিয়া লইল। সন্ধ্যার আগে একটি প্রকণ্ড মাঠের মধ্যে তাহার। শানিয়া উপস্থিত হইল। দূরের পুঞ্জীভূত গাছপালার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া পুত্রকে বলিল—বল তো বাবা, ওটা কোন গ্রাম ?

দীপ্রিনারায়ণের মুখে শ্বতঃ উচ্চারিত হইয়া উঠিল – জোড়াদীঘি।
দর্শ নারায়ণ বলিল — ঠিক ধরেছ! জোড়াদীঘিই বটে!

দীপ্তি বলিল—চল বাবা, ঢুকি।
 দর্পনারায়ণ বলিল—আগে অন্ধকার হোক।

দীপ্তিনারায়ণের জীবনে একি বিচিত্র অভিজ্ঞতা! আগের দিন সন্ধ্যায় রক্তদহ! পরের দিনই জোড়াদীঘি। এমন করিয়া এত সামাত্ত কয়েক দণ্ডের ব্যবধানে তাহার আশৈশবের স্বপ্ন যে সত্য হইয়া উঠিবে—তাহা কে জানিত! দে ভাবিতে লাগিল—এতই যথন সত্য হইল, তথন আরও কেন না সত্য হইবে। বনমালা, এবং উদ্যুদারায়ণ, এবং দর্পনারায়ণ—ভাহারাই বা কেন না দেখা দিবে ? আর দেই যে অসহায় শিশুটি, জন্মের পরেই যাহার মাতৃবিয়োগ ঘটিয়াছিল, যাহাকে লইয়া তাহার পিতা নিজেকে অসহায়তর মনে করিত, বে শিশুটির প্রতি এবং যে শিশুটির পিতার প্রতি দে আন্তরিক সমবেদনা বোধ করিত, তাহাদেরই কেন না দেখা পাওয়া যাইবে! আর মেই শিশুটির স্বর্গতা 🚈 জননী ! আহা, নিজের জননীকে কথনো দে দেখে নাই ; সেই মাতৃম্ভিকেই তাহার নিজের জননী বলিয়া দে কল্পনা করিত! কতদিন রাত্রে এই মাতৃমূর্তিকেই দে স্বপ্নে দেখিয়াছে। রজনী যেমন চুল-খোলা মুখ নত করিয়া পৃথিবীকে কোলে লুইয়া বদিয়া থাকে, তাহার চুলের ফাঁকে ফাঁকে যেমন তারার মণি-মাণিক জলিতে থাকে, তেমনি করিয়া স্বপ্নস্পার দেই মুখচ্ছবি তাহাকে আবৃত করিয়া ধরিয়াছে। কিন্তু হায়, স্বপ্ন এমন ভত্নুর কেন ? ব্যাকুলতা চরমে উঠিবার আগেই স্বপ্ন ভাঙিয়া যায়, দীপ্রিনারায়ণ কাদিয়া ওঠে। স্বপ্নের **ম্বতিরূপে সেই মহী**য়সী নারীমৃতির কানের ত্লটির লাল পাথরের টুকরার দীপ্তিছবি স্বৰ্ণময় শূলের মতো হদয়ের ক্ষতস্থানটিতে একবার আঘাত করে— ভারপরে সর অন্ধকার! দীপ্রিনারায়ণ পাশ ফিরিয়া দেখে ফানালাপথে প্রভাতী তারাটি বেদনায় দবদব করিয়া জলিতেছে।

व्यक्षकांत्र रहेरल मेथिनांतांत्रभरक मरक नहेत्रा पर्शनांतात्रभ शांस्य खरम করিল। বড় সড়ক ত্যাগ করিয়া একটা সরুপথে তাহার। চলিতে লাগিল। দর্পনারায়ণের মনে আশন্ধা ছিল, পাছে কেহ তাহাকে চিনিয়া ফেলে। দশ বংসর গ্রামছাড়া হইলেও সকলেই তাহাকে চিনিবে। কিছুদুর গিয়া অন্ধকারে ° একজন লোককে আসিতে দেখিল, পিতা-পুত্র পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল। লোকটা জক্ষেপ না করিয়া আপন মনে চলিয়া গেল। কিছুদুর গিয়া তাহার যেন কি মনে হইল-সে হাঁকিল-কে যায় ? দর্পনার রণ উত্তর না দিয়া দীপ্তিকে টানিয়া লইয়া হনহন করিয়া অগ্রসর হইল। কিন্তু তথন তাহার মনে কি হইতেছিল তাহা বিধাতাই জানেন! গলার স্বর শুনিয়া দর্পনারায়ণ বুঝিল লোকটা হরু জেলে। তাহার মনে হইল লোকটাকে বকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া ওঠে, পরিচয় দেয়, ভাই আমি ৷ সেই হরু জেলে, সম্পদের দিনে যে নগণ্য ছিল, আজ তাহাকে আপন রক্ত-সম্বন্ধের জ্ঞাতি বলিয়া মনে হইল। জোড়াদীঘি ঘদি তাহাদের সকলেরই জননী হয়, তবে গ্রামের চৌধুরী জমিদার এবং দীনতম প্রজা রক্ত-সম্বন্ধ ছাড়া আর কি ? কিন্তু দর্পনারায়ণের উত্তর দেওয়া হইল না। সম্পদের পূর্বসংস্কার যে ইহার অন্তরায়। তাহারা তুইজনে নির্জন পথ ধরিয়া প্রকাও একটি দেউড়ির সম্মুখে আসিয়া থামিল।

দর্পনারায়ণ দেখিল দশানির দেউড়ির কণাট বন্ধ হইয়াছে। ভিতর হইতে অল্ল অল আলোর আভাদ আর ভোজপুরী দাবোলানদের তুলদীদাসী রামায়ণ গানের অপ্তাই হব ভাদিয়া আদিতেছে। দে দেখিল তাহাদের দেউড়ি অবারিত, কে আর বন্ধ করিবে। বিরাট কণাটের একথানা খদিয়া পড়িয়া গিয়াছে—ইছা হইলেও বন্ধ করিবার উপায় আর নাই।

দীপ্তিকে লইয়া দে দেউড়ির মধ্যে চ্কিয়া পড়িল। আকাশের ফিকা অন্ধকারের তলে জমাট-বাঁধা বড় বড় অট্টালিকার অন্ধকার। দর্শনারায়ণ পথে কিছু শুকনা ডালপালা সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিল, চকমকি সঁকেই ছিল। এবারে দে আলো জালিল। হঠাং আলো জলিয়া উঠিবামাত্র অটালিক। গুলির ছায়া নড়িয়া উঠিল, অট্টালিকাগুলি এত দিনে, এতদিন পরে যেন জাগিয়া উঠিল। আলোর থোঁচা থাইয়া একদল চামচিকা ফরফর শব্দে উড়িয়া বাহির হইয়া গেল: নারিকেল গাছটার উপরে এতকণ যে পেঁচাটা ভাকিতেছিল দেটা চুপ করিল, আলোর রশ্মিতে একটা হতবুদ্ধি শিয়ালের চোথ জলিয়া উঠিল। দিনীপ্রিনারায়ণ বিশ্বয়ে নির্বাক! দর্শনারায়ণের মনের উপরে সহস্র শ্বতির বোঝা পাথরের মতো চাপিয়া ধরিয়াছে—তাহার কথা বলিবার উপায় কই ?

मीशि अधारेन-वावा এर कि-

তাহার বাক্য সম্পূর্ণ হইবার আগেই পিতা বলিল—হাঁ বাবা, এই উদয়নারায়ণের বাডি।

मी श्रि श्रूनतांग्र एधारेन-- तनभानांत ?

পিতা বলিল—বনমালার ও বই কি ! বনমালা যে উদয়নারায়ণের পুত্রবধূ !
দর্পনারায়ণ দেখিল দশ বংসর পড়িয়া থাকিবার ফলে বাড়ি যেন শতাকী
কালের পুরাতন হইয়া গিয়াঙোঁ। সে ভাবিল আর ছাড়িয়া না থাকিলেই বা
কি হইত। এই বিশাল পুরী রক্ষা করিতে যে সম্পদের প্রয়োজন, স সম্পদ
তো অনেককাল অন্তর্হিত।

দে দেখিল চণ্ডীমণ্ডণের কার্নিন, আলিদা ভাঙিয়া পড়িয়াছে, ছাদের উপরে অশথ গাছ বেশ দতেজ হইয়া উঠিয়া দিকে দিকে শিকড় চালাইয়া দিয়াছে; দে দেখিতে পাইল চণ্ডীমণ্ডণের প্রকাণ্ড বারানাটা চামছিলর উচ্ছিষ্ট ফলের বীচিতে পরিপূর্ণ, একথানা পা ফেলিবারও স্থান নাই। পাশেই বিষ্ণুমণ্ডণ, তাহারও অন্তর্জণ অবস্থা। ডানদিকে পুকুরের পারে কাছারির দালান।. দেটাও জীর্ণ হইয়া গিয়াছে—কিন্তু বারানাটা তেমন অপরিচ্ছেদ্দার, একদিকে থানিকটা ছাই আর পোড়া কাঠ পড়িয়া বহিয়াছে। দে অম্মানে বুঝিল কোন বিদেশী পথিক এথানে আশ্রয় লইয়া রাধিয়া থাইয়াছিল।

দক্ষিণ দিকে বৈঠকথানা। সেই আলো-আধারের মধ্যেও বৈঠকথানার অবস্থা বৃঝিতে তাহার কট্ট হইল না। দোতলার ছাদটা পড়িয়া গিয়াছে —নীচতলার জানালা-দর্ভাগনি লোকে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে—সম্ভ দালানটা দাঁত-পড়িয়া-যাওয়া মৃথগহ্বরের মতো, উদগতনেত্র চক্ষ্কোটরের মতো একান্ত অসহায়, একান্ত বীভংসদর্শন! দর্শনারায়ণ আর সহ্ করিতে পারিল না, দে ভাবিয়াও ভাবে নাই যে বাড়িটাকে এমন গ্রীহীন দেখিতে হইবে। সেবলিল—চল বাবা, ভিতরবাড়িতে যাই!

পরের উঠানে রারাবাড়ি। পাশাপাশি ত্ইটি দালান, একটি আমিষ পাকের আর একটি নিরামিষ পাকের। তুটিই পড়িয়া গিয়াছে। রারার দালান তো আর প্রার দালানের মতো শক্ত করিয়া গাঁথা হয় না। তার পরের উঠানে অন্দর মহল, তার পরের উঠানে ছিল বালার বহুষত্বের বাগান। একটার পরে একটা চত্বর তাহারা পার হইয়া বাত্তে লাগিল—তুজনেই নীরব, নির্বাক, স্প্রচালিতবং, কেবল এইটুকু প্রভেদ বা, পুত্র তাহার বহুকালের স্বপ্রকে জ্মশ বাত্তব হইয়া উঠিতে দেখিতেছে, অলিতা তাহার আশৈশবের বাত্তবকে আজ স্বপ্রের চেয়েও অবাত্তবরূপে প্রতাক্ষ করিল।

অলব মহলের একটি দালানে দপ্নারায়ণ প্রবেশ করিল—দীপ্তিনারায়ণ অনুগামী। সেই দালানের একটি প্রশন্ত প্রকোষ্ঠে, আর কোন আসবাব-পত্র নাই, কেবল একথানা রুহং পালক চারিটি মাত্র পায়ার উপরে ভর দিয়া কাঠের জীর্ণ পঞ্জর বাহির করিয়া বিরাজিত। সেই ভাঙা পালকথানার উপরে দর্পনারায়ণ বদিয়া পড়িয়া একেবারে যেন ভাঙিয়া পড়িল। দীপ্তি ব্রিতে পারে না,—ব্যাপার কি ? ভ্রধাইতেও সাহদ হয় না। পিতার মুথের দিকে তাকাইয়া দেখিতে পাইল গালের উপর জল গড়াইতেছে। তাহার ভয় হইল যে পিতার কি হঠাং কোন পীড়া উপন্থিত হইল ? কী জিজ্ঞানা করিবে ভাবিয়া পায় না, চুপ করিয়া থাকে, তাহার নিজের মনটাও ভারি হইয়া ওঠে।

অনেকক্ষণ পরে দর্পনারায়ণ আত্মসংবরণ করিলে দীপ্তি ওধাইল—বাবা তোমার কি হয়েছে ?

দে প্রশ্নের উত্তর না দিয়া দপর্পনারায়ণ বলল—এটা ছিল রনমালার শয়নঘর, এই খাটে দে ভত।

তারপরে একটু থামিয়া বলিল—আমার চোধে হঠাৎ জল দেখে অবাক হয়েছিলি, কিন্তু এখন তোর চোথের জল থামাবে কে ?—

তারপরে পুত্রকে সবলে জড়াইয়া ধরিয়া পাগলের মতো জার্তস্বরে বলিয়া উঠিল—ওরে অভাগা, বনমালা যে তোর মা।

দর্পনারায়ণ তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া ভালোই করিয়াছিল, কারণ, পিতার উব্জির তাৎপর্য ব্রিবামাত্র দীপ্তিনারায়ণের মূর্ছা হইল। অলেক কেইয় তাহার জ্ঞান ফিরিবামাত্র দে বলিল—বাবা, এতদিন কেনবল নাই।

পিতা বলিল—সেই কথাই আজ বলব। দর্পনারায়ণ বলিতে লাগিল, যে কথা আমরা জন্ম থেকে জানি তার ধার ক্ষয়ে যায়, সে মত্য আর আমাদের মনকে নাড়া দিতে পারে না।. কিছু যে মত্য আচম্বিতে অদৃষ্টের অমোঘহন্ত-নিমিত বজের মতো আমাদের অন্তিত্বের উপর এসে পড়ে, তার আকম্মিকতার প্রচন্ত আঘাতে অভ্তপূর্ব শক্তির উদোধন করে দেয়।

সে বলিতে লাগিল—বংস দীপ্তিনারায়ণ, যদি তুমি শৈশব পেকে জানতে যে তুমি জোড়াদীঘির চৌধুরী, তুমি বনমালার সন্থান, তবে জোড়াদীঘির অপমান, বনমালার ত্থে তোমাকে কি এমনভাবে উগ্নত করে তুলত! তোমার অতিত্ব কি এমন চমক ভেঙে জেগে উঠত! কথনই না।

দর্পনারায়ণ বলিয়া চলিয়াছে—এখনও তুমি বালক, অপমানের প্রতিকারের শক্তি এখনো তোমার হয় নি, কিন্তু অপমানের শুতিকে ধারণ করে রাধবার পক্ষে তোমার যথেষ্ঠ বয়দ হয়েছে! তাই আজ তোমাকে ভোমার যথার্থ পরিচয় দান থেকে বিরত ছিলাম।

দপ নারায়ণের অনস্থবেদনামথিত কঠস্বর যেন কোন অতল গহরর হইতে উঠিতেছিল, সেই স্বর্থামে নির্জন কক্ষের বায়ুমণ্ডল মন্ত্রিত হাটতে লাগিল—সমন্ত অটালিকা যেন তুংকর্ণ হইয়া ভনিতেছে, সমন্ত অটালিকা যেন পুত্রের উত্তর ভনিবার আ্থাহে উৎকুর্ণ হুইয়া অপেকা করিতেছে।

## हलन निम

## পুত্ৰ ভ্রধাইল—বাবা বল, আমাকে কি করতে হবে।

দর্শনারায়ণ বলিল—দীপ্তিনারায়ণ, তুমি বন্মালার সন্তান। আর তার চেয়েও বেশি করে তুমি জোড়াদীঘির চৌধুরী! রক্তদহের জমিদার পরস্তপ রায়কে তার প্রাপ্য দও দেবার ভার তোমার উপর—বন্মালার, তোমার জননীর, এই দাবি তোমার প্রতি। রক্তদহের জমিদার বংশকে কথনো তুমি, ক্ষমা করবে না, শক্রপক্ষ বলে মনে করবে—জোড়াদীঘির চৌধুরীদের এই দাবি তোমার প্রতি!

দর্শনারায়ণ বলিয়া যাইতে লাগিল—ত্মি জিজাসা করতে পার—আমি কেন দণ্ড বিধান করি নি! আমার সে শক্তি নেই! দৈহিক শক্তিনয়, দৈহিক শক্তি যথেই আছে, এখনো আছে, কিন্তু সংসারের বিচিত্র আদরে দৈহিক শক্তি সর্বজয়ী নয়। যে সম্পদের বলে, পরস্থপ প্রবল আমি সেই সংসারিক সম্পদে বিচ্যুত! তাই আজ আমি হীনবল। কিন্তু আমার সে সম্পদ হল না বলেই তোমার যে হবে না তা কেমন করে বলি। তুমি যদি শ্রীমন্ত হও, ধনবলে বলীয়ান হও, তবে শক্তর দণ্ড বিধান করবে—তোমার জোড়াদীঘির পূর্বপুরুষগণ তোমার কাছে এই আশা করে! আর সে বল যদি তোমার কখনো হয়, তবে অন্তত রক্তদহের জমিদার বংশকে শক্রপক্ষমনে করে ঘূণা করবে, বিষবং তাদের সংসর্গ পরিহার করে চলবে—এই সামান্ত আশা তোমার কাছে জোড়াদীঘির চৌধুরীদের, তোমার জননী বনমালার, আর এই হতভাগ্য পিতার।

দর্প নারায়ণ থামিল। কিন্তু প্রতিধ্বনি থামিল না, ঘরের বায়ুমণ্ডলে বিদ্যুংফুরণ করিতে লাগিল। প্রতিধ্বনি থামিলে তাহার কথার শ্বৃতি বালক দীপ্তিনারায়ণের চিত্তের দিকে দিকে অগ্রিময় কশা হানিতে থাকিল। কিছুক্ষণ কেহই কথা বলিতে পারিল না, অবশেষে, অনেকক্ষণ পরে দীপ্তিনারায়ণ বলিল লাবা, তোমার কথা মনে থাকবে। যদি আমার শক্তি হয়ু তবে পরস্তপ রায়কে দণ্ড দেব—আর যদি তত শক্তি না হয়, তবে অন্তত রক্তাদহের জমিদার বংশকে কথনো ক্ষমা করব না, তারা যে আমার—।

পরে সংশোধন করিয়া বলিল—আমাদের বংশের শত্রু একথা কথনো বিশ্বত হব না।

তাহার বাক্যে সম্ভূট হইয়া পিতা পুত্রের মাথার হাত দিয়া আশীর্বাদ করিল।
তথন পিতাপুত্র তুইজনে সেই শৃন্ত পালঙ্কের উপর উপুড় হইয়া পড়িল।
কুমশালাট নিবিয়া গেল। তাহারা কে কি করিতে লাগিল কেহ দেখিতে
পাইল না।

হঠাৎ তাহারা চকিত হইয়া উঠিল, ঘরের মধ্যে আলো আদিল কোথা
হইতে ! হইজনে দেখিতে পাঁইল দরজার কাছে একটা মশাল হাতে মুকুন্দ
ক্ষায়মান।

বিম্মিত দর্পনারায়ণ শুধাইল—মুকুন্দ, তুই হঠাং! একমাত্র মুকুন্দই জ্বানিত যে পিতাপুত্রে জোড়াদীঘি আসিয়াছে। মুকুন্দ বলিল—দাদীরাবু, ধবর ভালো নয়।

— কি হয়েছে ?

মুকুন্দ বলিল—হঠাং যমুনার জলে বান এদেছে, বন্তার জল একেবারে বাঁধের গোড়ায় এসে ঠেকেছে।

দপ নারায়ণের মুথে অজ্ঞাতদারে বাহির হইল—সর্বনাশ !

তারপরে দে বলিল—জল তো বাঁধ পর্যস্ত আদবার কথা নয়। তাছাড়া এখনো জ্যৈষ্ঠ মাদ পড়ে নি।

মুকুন্দ বলিল—আমরা তো সেই কথাই ভাবলাম! ভাবলাম যে কৈ শেষর শেষে এত তোড়! এখনো তো বর্গাকাল সামনে পড়ে! তাছাড়া এন উপরে যদি পন্নার ঘোলা, আর আত্রাই-র বান এসে পড়ে তবে কি আর কিছু টিকবে! স্বাই বলল—যাও মুকুন্দ—দাদাবার্কে গিয়ে খবর দাও। তাই চলে এলাম!

मर्भ नाताग्र**५ ए**थु वनिन-- हन !

দে ব্ঝিল শৃংসারে তাহারাই প্রকৃত হতভাগ্য বিধাতা <u>যাহা</u>দের কাঁদিবার অবনাশটুকুও দান করে না। মুকুল আসিবার ঠিক আগের মূহুর্তে দপ্ নারায়ণ ভাবিতেছিল—আন্ন ভাহার সাংসারিক কর্তব্য শেষ হইল। সে ভাবিয়াছিল চলন বিলকে সে সংযত করিতে পারিয়াছে, আর সেই সলে সংযত হইয়াছে ভাকু রার আর পরস্তপ! সে ভাবিয়াছিল—পরস্তপের অসমাপ্ত দওবিধানের ভারটা সে পুত্রের হাতে ভ্লিয়া দিয়াছে। এখন সে নিশ্চিস্তেমরিতে পারিবে! ভাহার বয়সও হইতে চলিল। কিন্তু ঠিক সেই মূহুর্তে জীবনের জটিল গ্রন্থিতে অদৃষ্ট একি নৃতন কাঁস টানিয়া দিল! সে ভাবিয়া পাইলনা, ইহার উদ্বেজ কি, আর ইহার পরিণামুই বা কোথায় ?

সে বলিল—মুকুন্দ আমি এগিয়ে চললাম। তুই দীপ্তিকে নিয়ে ধীরে ধীরে আর! আমি ঘোড়া হাঁকিয়ে আজ শেষ রাত্রেই গিয়ে পৌছাব!

ভাহারা তিন জনে দেউড়ির বাহিরে আদিয়া পৌছিলে দর্শনারায়। ক্রুতপদে অন্ধকারের মধ্যে প্রস্থান করিল। • েময়ের। পুক্ষের দৃষ্টির অর্থ ব্যুতে কথনো ভূল করে না। নারীম্বের উদ্যোধের

\*সক্ষেতারি প্রবের চোথের ভাষা ব্যুবার ক্ষমতা লাভ করে, কিংবা ঐ

ক্ষমতািট মখন লাভ করে, ব্রুতে হবে তথনই তাদের নারীজের উন্মেষের
অক্লোদয়। কীচকের প্রথম দৃষ্টিপাতেই দ্রৌপনী তার বাসনার ইতিহাস

ব্যুতে পেরেছিল, তবে যে তাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল সে কেবল অবস্থা ৶

গতিকে। শক্ষলার লতাকুঞ্জে ত্মস্ত আর এক বছর আগে আসলে তাঁকে
কেবল শিকারে করেই ফিরে যেতে হত, ত্মস্তের আগমন আর শক্তলার অন্তরপুরের রাজকতার জাগরণ একই লগ্লে কালিদাস ঘটিয়েছেন। যাই হোক,

আমাদের কুসমি দ্রৌপদীও নয়, শক্ষলাও নয়, তব্ একেবারে নয় কি করে

বলি—সে তাদেরই সমজাতীয়।।

কুদমি কিছুদিন থেকে বড়ই উদ্বেগ বোধ করছিল—আর কিছু নয়, পরত্তপ রায়ের দৃষ্টি তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল। পরস্তপ প্রায়ই ডাকু রায়ের বাড়ি আদত —একথা আদরা বলেছি। ইদানীং তার যাওয়া-আদা খুব ঘন ঘন চলছিল—আর দে ঠিক এমন সময়টি বেছে নিত—যথন ডাকু রায় অফুপস্থিত। ডাকু রায় বাড়িনা থাকলে পরস্থপের খোলা মাঠ। দে আদে, এক-আধ্বেলা থাকে — তারপর চলে যায়। দে থাকে কুদমির সন্ধানে—কুদমি তাকে যাবার কেটামে তাক কুদমি তার সন্মুখে পড়ে গেল—কুদমি পাশ কাটিয়ে যাবার চেটায় ছিল—পরস্তপ পুথ আটকে দাঁড়াল।

পরস্কপ বলল—বাপের দেখা পাইনে, আবার তার মেয়েও যে অদৃশ্য হয়ে উঠল।

কুসমি কিৎবলবে ভেবে না পেয়ে বলল—আমার কান্ধ আছে।
পরস্থপ ববল—আহা কান্ধ ডো আছেই, কিন্তু অতিথির থোঁজ-খবর নেওয়া
কি একটা কান্ধ নয় ?

ক্সমি বলল—বেশ তো, আপনার কি দরকার বলুন।
পরস্কপ বলল—তোমাকেই দরকার।
ক্সমি কৃষ্ঠিত খরে বলে—কি দরকার বলুন।
পরস্কপ বলে—রাভায় শাড়িয়ে কি বলা যায়, একট্ নিরিবিলিতে চল।
ক্সমি কিছু বলে না।

পরত্তপ আশার লক্ষণ দেখে, বলে—সে-দব কথা ধীরে হুছে বলব, তাড়াছড়েীয় বলবার মতো নয়।

ভীত কুসমি একদৌড়ে বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢোকে—আর বেরোয় না।

পরস্তপ চলে যায়—নৃতন স্থাবোগে আশায়। নারী-সম্পর্কিত স্থানীর্থ অভিজ্ঞতার ফলে সে ব্রতে পেরেছে এ ওদের সম্বন্ধে বেশি ব্যগ্রতা প্রকাশ করলেই সব মাটি—ধীরে স্থান্থ এগো লাহা। সে ব্রেছে ত্রা করলে স্ক্রেন্দ্র নাই হবার আশিহা, তেমনি ধৈর্ম ালেগে থাকলে সাফল্য লাভ হবেই। তার ধারণা এই যে মেয়েরা শেষ পর্যন্ত ধরা দেবেই—তবে ধৈর্ম চাই, তার বেশি কিছু প্রয়োজন হয় না। পরস্তপের ধারণা হয়তো ভুল নয়, এক শ্রেণীর মেয়েদের সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য হলেও হতে পারে।

ভীত কুসমি বাড়ির বের হওয়। ছেড়ে দিল—এমন কি পরস্তপের ভয়ে দে ধমাহনের সঙ্গে দেখা করতেও যেতে সাহস করে না।

কয়েক দিন পরে একদিন রাত্রে সে জানালায় শব্দ শুনে কোনে উঠল। কান পেতে শুনল কে যেন বাইরে থেকে টোকা মেরে শুন্দ করছে। তার অভ্যন্ত নারীবৃদ্ধি বলে দিল—চোর-ডাকাত নয়, তার চেয়েও ভয়ন্বর কিছু, দে চুপ করে শুয়ে পড়ে রইল।

এই ঘটনার পর থেকে সে নিজেকে খ্ব অসহায় বোধ করতে লাগল।
কারো সঙ্গে তার পরামর্শ করা দরকার। কিন্তু কাকে এসব কথা সে জানাবে
ব্রুতে পারে না। বাপকে বলা চলে না, বৃদ্ধা ঠাকুরমাকে বলা সম্পূর্ণ নির্ব্ধন।
মাকে বলা খেত কিন্তু সে তো মাতৃহীনা। এই ত্রুসময়ে মায়ের অভাব অরণ
করে সে মাঝে মাঝে দুকিয়ে কাঁদে। সে স্থির করল মোহনকে বলবে, কিন্তু

পরস্থপের ভ্রের সে বাড়ির বার হতে পারে না—তার মনে হত মাঠের মাঝে কোনখানে হয় তো পরস্তপ লুকিয়ে অপেকা করছে।

সে আরও অহুমান করেছিল, সহঞাত নারীবৃদ্ধিরই ইন্দিতে, যে এই সহিঞ্ ধৈর্যশীল পাষওটা সহজে নির্ত্ত হবে না। যে-লোক হৈ হৈ শব্দে নারী-• চিত্তের উপরে এসে পড়ে ভাকাতি করবার চেটা করে, তাকে নির্ত্ত করা সহজ-—কিন্তু যে লোক চোরের মতো লুকিয়ে আসে তাকে এড়ানো কঠিন। কুসমি স্থির করল পরস্থপের অত্যাচার আর বাড়বার আগেই মোহনকে জানাতে হবে। এই ঘটনার ছিনি পরেই মোহনের সঙ্গে তার দেখা হল।

মোহন ভ্রধাল—হাঁরে কুদমি তোকে দেখি নি কেন ?

কুসমি নিক্তর।

মোহন বলে—তোর মৃথ. শুকনো দেখছি কেন? অহথ বিহুথ করে নিতো।

কুসমি সল্লাক্ষরে বলে-না।

—তবে কি হয়েছে বল ?ু বাবা বকেছে ?

উত্তরে কুসমি বলে—চল একটু বদিগে।

কুদমির গান্তীর্যে মোহন ভয় পায়, বলে—আচ্ছা চল।

্ছজনে গিয়ে মাঠের মাঝখানে এক জায়গায় বসে। মোহন বলে—কি হয়েছে বল।

কুসমি তবু চুপ করে থাকে।

মোহন জানে কুসমি চুপ করে থাকবার মেয়ে নয়, বোঝে গুরুতর কিছু ঘটেছে।

অবশেষে কুসমি পায়ের নথ দিয়ে মাটি খুঁটতে খুঁটতে বলে—পরস্তপ রায় খুব বিরক্ত করছে।

মোহন হেনে বলে—ও বুঝেছি, দে বুঝি তোর জন্ম বর খুঁজে নিয়ে এসেছে।

মোহন শুনেছিল যে ডাকু রায়ের অহুরোধে পরস্তপ কুসমির বর খুঁজছে।

কুসমি এতকণ কোনরকমে ধৈর্ঘ রক্ষা করে ছিল—মোছনের হালিতে তার বাঁধ ভেঙে পড়ল, তু চোধ দিয়ে বাঁধভাঙা জল গড়াতে লাগল।

অপ্রস্তত মোহন বলল—আরে বর আনলেই কি বিয়ে হয়! এত ভয় পাচ্ছিদ কেন?

কুসমি মুথে আঁচল চাপা দিয়ে বলল—না মোহনদা, তুমি ব্রতে পার নি! লোকটা বড়ই উপদ্রব আরম্ভ করেছে।

এবার মোহন ব্রাল। বলল—বলিস কি ? ় এত বড় আম্পর্ধা! মোহন বলতে লাগল—এবারে সে আফ্রক, তারপরে একবার দেখা যাবে। কুসমি বলে উঠল—না, না, তুমি মারামারি করতে যেও না। বিশ্বিত মোহন বলল—তবে, কি করতে হবে বল!

কুশমি এক নিংখাদে জত বলে গেল—যেন কথাগুলোকে ডিভিয়ে কোন রকমে পরপারে পৌছতে পারলেই দে বাঁচে, দে বলে গেল—আমার কেউ নেই মোহনদা, তুমি আমার পিছনে থাব আমি যেন মনে মনে দেখতে পাই, তুমি দর্বদা আমার দক্ষে আছে। তাহলেই আমি নিশ্চিন্ত থাকব—তাহলেই আমি দাহদ পাব, তাহলে আর আমি লোকটাকে ভয় করব না! কিন্তু আর যাই কর মামামারি করে বদ না, তাতে থারাপ বই ভালো হবে না।

এই বলে অমুরোধের ছলে সে মোহনের হাত ছটি ধরলে! কিন্তু দেখা গেল অমুরোধ শেষ হয়ে যাবার অনেকক্ষণ পরেও চারটি হাত,একত্র বন্ধ!

কিছুক্ষণ পরে তুজনে উঠে পড়ল। মোহন বলল—সাবধানে থাকিস— রাত্রে একা বেরুবি না। আর জানিস সর্বদা আমি তোর সঙ্গেই আছি। যথন দরকার হবে এথানে আসিস—আমার দেখা পাবি।

তথন হুজনে ভিন্ন পথে বাড়ির দিকে রওনা হয়ে গেল।

একদিন বিকাল বেলা ভাকুরায় বাড়িতে ঢুকে বলে উঠল কই গোমা জননী, ভাড়াতাড়ি থেতে দাও দেখি। কাস্তবৃড়ি বনে কাঁথা দেলাই করছিল, বলল—আয় বাবা বোদ। তারপরে গুধাল, আন্ত অসময়ে এত তাড়া কিলের ?

ডাকু বলল—মা, অসময় নয়, মন্ত হুসময়, তোমার নাতনির বরের সন্ধান পেয়েছি।

ক্ষান্ত তার কথা শুনে ভাবল তাকু বুঝি ঠাটা করছে, কিন্তু তার মুথের ভাব দেখে বুঝল কথাটা মিথ্যা নয়, অমনি দাগ্রহে শুধাল—সব খুলে বল।

ডাকু বলল—আগে খেতে দাও, আমাকে এখনি বেরুতে হবে।

ক্ষান্ত বুড়ি উঠে গিয়ে ছধ, মুড়কি আর গোটা কয়েক কলা নিয়ে ফিরে এল। ডাকু থেতে থেতে বলল—মা, একটা ভালো বরের সন্ধান পেয়েছি। তাদের বাড়ি রায়নগর। তারা রায়নগরের রায়।

ক্ষাস্ত বৃড়ি জিজ্ঞাদা করল—রায়নগর কোথায় বাবা ? ভাকু বলল—রায়নগর হচ্ছে বগুড়া জেলায়।

মা বলল—দে কি বাবা, দে যে অনেক দ্র, আমার কুদমিকে কি অতদ্রে পাঠাতে পারি ?

ভাকু বলল—মা, শুনতেই অনেক দ্র! আসলে রায়নগর চলন বিলের উত্তর মাথায়। বর্ধাকালে সোজা পাড়ি দিলে এক সন্ধ্যাতেই গিয়ে পৌছানো যায়। তবে এখন যাবার সময়ে কিছু বেশি সময় লাগবে, নৌকা থেকে নেমে কয়েক ক্রোশ ডাঙা পথে যেতে হয়, সেই জ্লেই তো আমার এত ভাজাভাড়ি।

कां छ ७४। न-जूरे कि त्मशांत योक्टिम नांकि?

ভাকু বলে—যাব না! ঘর, বর না দেখেই কি মেয়ে দিতে পারি? জলে পড়ল কি জন্ত পড়ল দেখতে হবে না?

মা বলে—আমি কি তাই বলেছি বাবা! কেবল গুণালাম—তুই কি যাচ্ছিস নাকিং?

ভাকু বলে—এখনি রওনা হব। এখন নৌকো খুলে দিলে ভোর নাগাদ মধ্রাপুরের ঘাটে পৌছাব। ভারপরে কয়েক কোশ হেঁটে বেলা এক প্রহরের মধ্যেই রায়নগরে গিয়ে উঠতে পারব! বর বেমন ঘরও তেমনি—
স্মার দেরি করলে হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে!

ক্ষান্ত বৃড়ি শুধাল—ফিরবি কবে ?

ভাকু বলল—তা তিন-চার দিন হবে বই কি! একেবারে কথা পাক। করে আসব।

ক্ষান্ত বলে—তারা কি মেয়ে দেখবে না ?

ভার্কু বলে—দেখে ভালো! ছেলের বাপকে সঙ্গে করে নিয়ে আসব কিস্ক বোধ করি মেয়ে দেথবার দাবি করবে না! ছেলের মামা আমার সঙ্গে ঘাচ্ছে —তারই কাছে সব থোঁজ পেলাম কিনা!

ক্ষান্ত বুড়ি বলল—তবে তাড়াতাড়ি ফিরে আয় বাবা, মেয়েটির বিয়ে হলে আমি নিশ্চিতে মরতে পাবি।

ভাকু হেসে বলল—আমি ফিরে না আদা পর্যন্ত কটা দিন কণ্ট করে বেঁচে থাক, তার পরে দেখা যাবে।

এই বলে সে মাকে প্রণাম করে পদধলি নিল।

কুসমি আড়াল থেকে মাতাপুত্রের কথোপকথন শুনল।

ভাকু বাইরে এদে দেথে পরস্তপ রায় ঘোড়া থেকে নামছে। তাকে স্বাস্ত জানিয়ে ডাকু বলল—রায় মশায়, আজ আপনার অভ্যর্থনা করতে পারলাম না, আমি এথনি বের হচ্ছি।

এই বলে তার যাওয়ার উদ্দেশ্য বর্ণনা করল।

কুসমির বিয়ে হবে শুনে পরস্তপ খুব আনন্দ প্রকাশ করল, বলল—এই তো পিতার কর্তবা।

তারপরে বলল—তবে আমিও চলি, কয়েকদিন পরে এসে আবার সন্ধান নিয়ে যাব—শুভকার্বের কতদুর কি হল !

ডাকু বলল—আপনাকে তো আসতেই হবে, সব ঠিক হবে আমি নিজে
গিয়ে বার্তা পৌছে দেব।

পরস্তপ শুধাল—তা আপনার ফিরতে কদিন হবে ?

ভাকু হিদাব করে বলল—আজ বৃহস্পতিবার। ধরুন কাল শুক্রবার ওধানে পৌছাব। ধুব তাড়াতাড়িও যদি ফিরি, রবিবারের আগে ফিরতে পারব না।

পরত্বপ মনে মনে বারটি ভালো করে আরণ করে রাখল।

ি তথন হজনে যাত্রা করল। কিছুদূর এসে ডাকু নৌকায় ্র—আর ডাঙাপথে ঘোডা ছটিয়ে পরস্তপ বিদায় হয়ে গেল।

কিছুদূর এসে পরস্তপ ঘোড়ার রাশ টেনে বিলের দিকে তাকিয়ে দেখল যে ভাকু রায়ের নৌকা দূরে গিয়েছে—তথন সে ঘোড়ার মৃথ আবার ছোট ধুলুড়ির দিকে ফিরাল। সে বুঝেছিল হাতে সময় অল্প।

কুসমি পিতার বিদায়ের অপেক্ষা করছিল। পিতা চলে যেতেই সে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল, তথন সন্ধার ছায়ার প্রথম পর্দাটা নেমেছে। দে একবার মোহনের সঙ্গে দেখা করবে, মোহনকে কথাটা জানাতে হবে। ৃসমি জানত বাধের কাছাকাছি কোথাও তার দেখা পাওয়া যাবে। দে মাঠ ে চলতে শুক্ত করল। কিছুদ্র এমে দে দেখতে পেল অদ্রে ছায়াপ্র এক অশ্বারোহী। ত্-চার লহমার মধ্যেই তার কাছে এমে পড়ল। ভা তরে ক্রবার আগেই আরোহী ঘোড়া থেকে নেমে তার পথ রোধ করে দি। ভীত কুসমি দেখল সম্ব্রে পরস্কপ রায়। পরস্কপ নিজের সৌভাগ্যতে নম্বন ধ্যুবাদ্ দিল। মে কখনো ভাবে নি যে এমন অনায়াদে দে স্বর্ব সাক্ষাৎ পারে।

বেপথ্মতী কুসমি নীরব এবং নিশ্চল। পরস্তপ রায়ই প্রথম কথা বলল— পরস্তপ শুধাল—এমন সন্ধ্যাবেলায় কোথায় চলেছ ?

কুসমি কুষ্ঠিতখনে অথচ দৃচভাবে বলল—তাতে আপনার কি ? পরস্তপ বলল—তোমার ভালোর জন্মেই বলছি।

বিপদের চদ্ধমে গিয়ে পৌছলে অপসত সাহদ আবার একটু একটু করে কিরে আদতে শাকে। কুদমি একটুখানি সাহদ সঞ্চয় করে জিজ্ঞাদা করল, —আমার ভালোর জন্তেই বুলি রওনা হয়ে গিয়ে আবার ফিরে এলেন ? পরস্থপ—ঠিক ধরেছ! শোন কুসমি, তোমার বাপ যেমন তেমন বর খুঁজে তোমাকে বিদায় করবার চেটা করছে! কিন্তু তুমি যদি আমার সদে আস, তবে তোমাকে এমন বরের হাতে দেব যেখানে তুমি স্থথে থাকরে, ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না, গা-ভরা গয়না পাবে, বরের আদরট্ছ তো উপরি!

কি বলছে ভালো করে বুঝবার আগেই কুসমির মুথ দিয়ে বেরিয়ে এল—সেবর বুঝি আপনি ? তারপরে দে উন্মাদের মতে।, ভৃতগ্রন্থের মতে। হা হা শব্দে উচ্চৈঃবরে হেদে উঠল। দে হাদি শুনলেই ব্ঝতে পারা যায় হাস্ত্রকতা প্রকৃতিস্থ নাই, দে হাদিতে ভয় ধরিয়ে দেয়, নির্জন সন্ধ্যায় সেই হাদি আরও ভয়কর মনে হল।

এমন যে পাষও পরস্তপ দেই হাসির আঘাতে দৈ-ও সঙ্চিত হয়ে পড়ল।
দে বুঝল এখন আর কিছু করা যাবে না। সে স্থির করল, মনে মনে বলা,
হাসো আর কালো তোমাকে ছাড়ছিনে। তবে ঠিক এখনি না, কিছে
সোমবারের আগে নিশ্চিত। সে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে অফুকারের মধ্যে
অহুহিত হল।

কুসমির চটকা ভাঙতেই দেখল—সমূথে কেউ নেই, আশপাশেও কেউ নেই, তথন সে পাগলের মতো ছুটতে শুক করল, আস যেমন করেই হোক মোহনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। কুসমি দেখল—মাঠেল দারদিকে অন্ধকার, আবার তার মনের মাঝেও অন্ধকার! সে দেখল— এপ গিয়েছে বরের সন্ধানে। আর ঐ লোকটা! তার কথা আর কি বলবে? ভাবতে নিজেরই লজ্জা করে! অথচ সে জানে, তার মন পড়ে রয়েছে অগ্যত্ত। সেই অগ্যত্ত্বর দন্ধানেই তো ছুটছে!

অন্ধকারে পথ বিপথ ব্যবার উপায় নেই, বিশেষ বিপথ দিয়েই তাকে চলতে হচ্ছে, পথে আর কেউ দেখলে তাকে উন্নাদিনী মনে করবে—এ আশহা তার মনে ছিল। তার পা কেটে গেল, আঁচল ছি ডে গেল। 'বাধের কাছে একটা নির্জন স্থান মোহনের সঙ্গে মিলিত হবাস জীয়ে নির্দিষ্ট ছিল—কুস্মি

শেই দিকে ছুটতে লাগল। আৰু ষেমন করেই হোক মোহনের দেখা পেতে ছবে, আজ না হলে কাল হয়তো আর দেখা হবে না। অন্ধকারে হঠাৎ কার গায়ের উপরে পড়ে আছাড় খেয়ে সে মূর্ছিত হয়ে লুটিয়ে পড়ল। চেতনার শেষতম মূহুর্তে তার কানে চুকল একটি অতি পরিচিত স্বর অত্যন্ত ব্যব্তভাকে অত্যন্ত উংকণ্ঠার সঙ্গে বলে উঠল—কিরে কুসমি নাকি!

মোহন অনেক চেষ্টা করে কুসমির জ্ঞান ফিরিয়ে আনল। কুসমি উঠে বসতে চাইলে মোহন বলল—উঠিগনে, শুয়ে-পাক।

কুসমি আপত্তি করল না, মোহনের কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে রইল, মোহন ধীরে ধীরে তার মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। দে আনেকটা স্বস্থ হলে মোহন জিঞাদা করল—কুসমি, কি হয়েছিল রে ?

কুসমি বলল—এমন কিছু লয়। অন্ধকারে কি যেন একটা তাড়া করেছিল।

তারপরে ভেবে বলল—শিয়াল হবে বোধ করি!

—কিন্তু অন্ধকারে আসছিলি কোথায় ?

কুসমি বলল—তোমার থোঁজে।

<u>—(क्न ?</u>

এবার কৃষমি এমন এক কাজ করে বদল, অর্থাৎ এমন এক প্রসক্ষের অবতারণা করে বদল যার প্রভাবে তাদের চ্জনের জীবনধারা, আমাদের কাহিনী অপ্রত্যাশিত মোড় ঘুরে গেল। কেন যে এমন করল দে জানে না, এক মুহূর্ত আগেও দে জানত না যে এই কথাগুলো বলবে—সবই অভাবিতপূর্ব। বোধক্রি তার নারী প্রকৃতি তার অগোচরে তাকে দিয়ে কথাগুলো বলিয়ে নিল। যুগে যুগে নারী প্রকৃতির স্বাভাবিক ইন্ধিতে এমনিভাবেই অভাবিতকে ঘটিয়ে তুলে কাহিনীর মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে। দীতা যে স্বর্ণমুক্

চেমেছিল তা তার চাইবার তো কথা নয়। সোনার অবোধ্যা যে স্বেচ্ছায় ছেড়ে চলে এসেছে—স্বর্ণয়গে তার কি প্রয়োজন ? আবার সোনার ইন্দ্রপ্রস্থ যে ছেড়ে এসেছে সেই দ্রৌপদীরই বা স্বর্ণপদ্ম যাক্ষার আবশ্যক কি! আবশ্যক তাদের নারী প্রকৃতির, সীতার বা দ্রৌপদীর নয়।

কুসমি প্রকৃত ঘটনার কিছুই বলল না, শিয়ালো াড়া করবার কথাও সভ্যানম, সে বানিয়ে এক কাহিনী বলল—তাতে সত্য ঘেমন নেই, নিজের আসল মনোভাবেরও পরিচয় নেই। সে বলল—বাবা গিয়েছেন আমার জত্যে বর দেখতে, আবার এদিকে পরস্তুপ রায় আর-এক বর ঠিক করেছেন—সে নাকি খব যোগ্য পাত্র।

তারপরে বলল—তোমাকে জিজ্ঞানা করতে আসছিলাম, এখন এ ত্রের মধ্যে···

মোহন বলল—তুই কাকে বিশ্নে করবি—এই তো 

কুসমি বলল—তুমি ঠিকই ধরেছ ।

কুসমিকে যত অবোধ ভেবেছি তত অবোধ সে নয়, কোন মেয়েই এসব বিষয়ে অবোধ নয়। তবে যে পুরুষে অবোধ ভাবে বোধকরি সে তার এক প্রকার অহমিকা কিংবা মেয়েদের বৃদ্ধির ধারা পুরুষের বৃদ্ধির খাতে প্রবাহিত হয়না, তাই ভূল করে পুরুষ তাদের অবোধ ভাবে।

কুশমি বললে বলতে পারত, মোহন, এবার আমাকে বিয়ে করে বাঁচাও। কিন্তু এমন করে কেউ বলে না, বলা চলে না, কি ভাবে বলতে হবে সে ভাব মেয়েরা সহজাত নারী প্রকৃতির উপরে ছেড়ে দেয় কুশমির নারী প্রকৃতিই তার মৃথ দিয়ে কথাওলোকে বলাল। পৌরুষে আঘাত দিয়ে পুরুষকে জাগিয়ে তুলবার কৌশল নারী প্রকৃতির সহজাত বিলা। বিধাতা নারীকে অনেক পরিমাণে তুর্বল করে গড়েছেন—কিন্তু ঐ একটি অস্ত্র দিয়েছেন তার হাতে, তারই ফলে লক্ষাকাণ্ড, কুলক্ষেত্র এবং উন্মনগরীর ধ্বংস। কুস্মি বেশ অহভব করতে পারল তার কপালের উপরে মোহনের হাতথানা ক্রিন হয়ে উঠেছে, ধীরে হাতথানা নেমে গেল, তারপরে অপস্তুত্বল।

কৌতৃকী কুদমি গন্তীর ভাবে জিজ্ঞাদা করল—কি হল? তোমার পরামর্শ কি?

মোহন বলল—তোর যাকে খুশি বিয়ে করগে, আমি কি জানি!

মোহন আহত হয়েছে ব্ঝতে পেরে কুসমি খুশি হল! হরিণের বুকে জীরটা বিঁধলে কোন শিকারী না খুশি হয়।

ৈ মোহন ধীরে ধীরে কুদমির মাথার নীচে থেকে পাথানা সরিয়ে নিল—
তথন অগত্যা কুদমির উঠে বদা ছাড়া গত্যস্তর রইল না।

তৃজনে ম্থোম্থি বসে—কিন্তু অন্ধকারে তৃজনেই অনেকটা প্রাছন্ত্র। কুসমির দৃষ্টি চললে দেখতে পেত মোহনের চোণ তৃটো জল জল করছে। আবার মোহনের কিছু লক্ষ্য করবার মতো মনের অবস্থা থাকলে দেখতে পেত কুসমির চোথ তৃটোও জলছে, শিউলি ফুলের শিশির-বিন্দুর উপরে আলোর মতো। আর তৃজনেই ইচ্ছা করলে দেখতে পেত আকাশের তারাগুলোও কৌতৃক-কৌতৃহলের গোপন হাসিতে ঝলমল করছে। মান্থ্যের স্থগুংথের বিরহ প্রহুসনের এমন চিরদিনের সাথী আর কে আছে? কিন্তু কুসমি-মোহনের এমব লক্ষ্য করবার মতে! মনের অবস্থা নয়—তৃজনেরই সম্মুথে ভয়াবহ নিয়তি!

কুসমি বলল—কি চুপ করে রইলে যে। রাত হল, ফিরতে হবে না!
মোহন বলল—তোকে ধরে রেথেছে কে ? ফিরে যা না।
কুসমি বলল—কিন্তু উত্তর পেলাম না যে!
মোহন গন্তীর ভাবে বলল—ঠিক উত্তর চাস!
কুসমি বলে—তবে আর কী জানতে এলাম—

তবে শোন! মোহন বলতে থাকে—পরশু শনিবার, এর মধ্যে নিশ্চয় তোর বিয়ে হচ্ছে না।

কুসমি বলে —ইচ্ছা থাকলেও বা হয় কই !

মোহন বলল—বেশ, শনিবার সন্ধ্যা বেলা এখানে আদিদ—ঠিক উত্তর পাবিঃ কুসমি বলল—বেশ আসব। কিন্তু সেদিন যেন ঘ্রিও না, তাহলে আর অপেক্ষা করবার সময় হবে না।

মোহন বলল—তোর অপেক্ষা করবার ইচ্ছা নাথাকলে অপেক্ষাকরতে হবে না।

কুসমি বলে—তাই হবে।

মোহন বলল—মনে থাকবে তো! শনিবার সন্ধ্যায় এথানে। কুসমি বলল—ভূলব না।

তথন ছুই জনে উঠে পড়ে, ভিন্ন পথে বাড়ির দিকে রওনা হল।

কুমমি তেবেছিল যাবার সময়ে মোহন মিষ্টি করে ছটো কথা বলবে—কিন্ত কিছুই বলল না। কুমমি তাতে খুব ছংখিত হল না, কেননা বুঝল মোহনের মনে বিষ এখনো সক্রিয়।

কুসমি বাড়ির দিকে গেল কিন্তু মোহন বাড়ির পথ ধরল না—বেদিকে খুশি চলতে লাগল।

\*

শনিবার সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট স্থানে কৃস্মি এসে পৌছল, দেখল যে মোহন সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। কুস্মিকে দেখে মোহন বলে উঠল—এসেছিস! তোর দেরি দেখে আমি ভাবছিলাম তুই আর এলি না, বোধকরি নিজের ভূল বুঝতে পেরে তুজনের একজনের সঙ্গে বিয়েতে রাজি হয়ে গিয়েছিস!

কুসমি বলন—এথন তো ভুল ভেঙেছে। এবারে কি করতে হবে বল। মোহন বলল—আমার পিছে পিছে আয়, অন্ধকারে হুঁচোট খাদনে।

মোহন বিলের দিকে রওনা হল, কুসমি নীরবে তার পিছে চলতে লাগল।
কিছুক্ষণ চলবার পরে তারা বাঁধ পেরিয়ে এদে বিলের জলের ধারে দাঁড়াল,
চলবার পরে তারা বাঁধ পেরিয়ে এদে বিলের জলের ধারে দাঁড়াল, কুসমি
ুদেথল সেখানে একথানা ডিঙি নৌকা বাঁধা, কুসমি চিন্স মোহনের ডিঙি।

মোহন নৌকায় চড়ে কুসমিকে বলল—চড়। কুসমি উঠলে নৌকা ছেড়ে দিল, মোহন লগি নিয়ে দাঁড়াল – অন্ধকারে নৌকা রওনা হল।

এমনি ভাবে কিছুক্ষণ চলবার পরে কুসমি বলল—মোহনদা, কোথায় নিয়ে ষাচ্ছ ?

মোহন বলল-জাহালামে! ভয় থাকে তো ফিরে যা।

কুসমি বলল—বা:, আমি কি তাই বলেছি। তবু কোণায় যাচ্ছি জানা ভালো।

মোহন বলল—মনে কর আমার সঙ্গে থুব দ্রদেশে যাচ্ছিস। কেমন, ভয় করে ?

কুসমি বলল-না।

এবারে সে মিথ্যা কথা বলে নাই।

মোহন অন্ধকারে লগি দিয়ে নৌক! ঠেলে নিয়ে চলল। যথন লগিতে আর থই পাওয়া গেল না, দে বৈঠা নিয়ে বদল! বপ বাপ শব্দ তৃলে নৌক। নিরুদ্দেশের মূথে চলল—কুসমি একটা গলুইয়ের উপর চুপ করে বসে রইল। তার কৌতৃহল হচ্ছিল—কিন্তু ভয় আদৌ করছিল না, মোহনের সঙ্গে যাবে তাতে আবার ভয় কিঁ! বরঞ্চ এই উদ্দেশ্যেই তো মোহনকে বানানো কাহিনীর আঘাত করেছিল, সে জানত যে ভার বহনের শক্তি না থাকলে মোহন ভার নিত না।

জনেকক্ষণ পরে নৌকা একটা উচু ডাঙাজমির কাছে এদে লাগল। নৌক বেঁধে মোহন নামল, কুদমিকে বলল – নাম।

কুসমি শুধাল-এ কোন জায়গা।

— চিনিস না। বেণী রায়ের ভিটা।

কুসমি বলল—ডাকাতে কালীর আসন ?

মোহন বলল-ই।।

এবার কুদমির ভয় হল-বলল-এখানে আনলে কেন ?

মোহন বলল—তবে চল তোকে রেথে আসি, তোর কর্ম নয়, তোর ভাগ্যে: অষ্ঠা বর আছে। কুসমি ভ্রধাল,—মোহনদা, আজ তোমার হয়েছে কি ! মিছামিছি আঘাত করছ কেন ? তোমার মতলব কি ভ্রনিনা!

মোহন বলল—তা যদি শুনতে চাস—তবে নেমে আয়। কুসমি নামল।

মোহন বলন—আয়। তারপরে বলতে লাগন—এ জাগ্রত দেবীর স্থান!
এখানে মানত করলে কখনো নিক্ষল হয় না, এখানে কেউ কিছু শপথ করলে
কখনো ভক্ত করে না, করলে তার মহা অমঙ্গল হয়।

কুদমি শুধু বলল—শুনেছি।

বেণী রায়ের ভিটা ও ডাকাতে কালীর উল্লেখ আমরা পূর্বে করেছি।
চলন বিলের সকলেই এই স্থানটিকে ভয়-ভক্তি করে চলে—তা সে ডাকাতই
হোক আর চাষী গৃহস্থই হোক। জায়গাটি সম্পূর্ণ রিক্ত, কেবল একপাশে
গোটা কয়েক আম, কাঁঠাল আর বাবলা গাছে মিলে ঝোপের মতো রচনা
করেছে, আর কোথাও কিছু নেই।

মোহন বলল-এখানে তোকে শপথ করতে হবে।

কুসমি শুধাল-কি শপথ ?

মোহন বলল—তা বলছি। কিন্তু জেনে রাথ, শপথ ভঙ্গ করতে পারবি না, করলে তোর আমার ত্বলনেরই মহা অমঙ্গল হবে।

কুসমি মনে মনে বলল—আমার আবার মঙ্গলামঙ্গল, তবে তোমার যদি
অমঙ্গল হয়, তবে আমি কথনো শপথ ভঙ্গ করব না—-

প্রকাশ্যে বলল—কি যে বল মোহনদা, দেবীর স্থানে শপথ করে ভঙ্গ করব।

সে জ্ঞানত মোহন কথনো এমন শপথ করিয়ে নেবে না যাতে তার, তাদের খারাপ হবে।

সে বলল-কি তোমার শপথ বল।

মোহন বলল-বল, যে আমি কখনো অল্য বরকে বিয়ে কুরব না।

কুসমি মনে মনে খুশি হল, বলল—আমি কখনো অন্ত বর বিয়ে করব না গ

তারপরে বলল-হল তো।

মোহন বলল—না, আরও একটা শপথ আছে, বল—আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না।

দ্বিতীয় শপথ শুনে কুসমির হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠল—দে একবার মোহনের দিকে তাকাল।

মোহন বলল—কি আপত্তি আছে নাকি ?

দে বলল—আমি তোকে বিয়ে করব বলে স্থির করেছি, কিন্তু তার কিছু
দিন দেরি আছে। তাই শপথ করিয়ে নিচ্ছি—নইলে মেয়েমানুষকে বিখাদ
নেই, হয় তো টাকা-ওয়ালা ঘর দেখে অগ্যত্র বিয়ে করতে রাজি হয়ে যাবি!
কি, শপথ করবি?

কুদমি বলল—আবার বল্--

মোহন বলল—বল, আমি তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করব না।

কুষমি শপথ করতে উন্নত হয়েছে—এমন সময়ে তাদের অভর্কিতে এক অপ্রত্যাশিত কাণ্ড ঘটে গেল।

পূর্বোক্ত আম-কাঁঠালের ঝোপের আড়াল থেকে আট-দশ জন লোক ছুটে বেরিয়ে এসে তাদের মধ্যে পড়ল, কয়েকজন ধরল কুসমিকে, কয়েকজন ঘিরে দাঁডাল মোহনক।

কুসমি বা মোহন এখানে অন্ত কোন লোকের আশস্কা করে নি। তারা এই আক্ষাকিষ্যক বিপদে সম্পূর্ণ হতভন্ন হয়ে গেল।

কুদমি চীৎকার করে উঠল-মোহনদা।

একজন তার মৃথ চেপে ধরল। মোহন উন্নাদের মতো যাতে সামনে পোল কিল, চড়, লাথি মারতে শুক্ত করল। একজন তার মাথা লক্ষ্য করে একথানা লাঠি তুলেছিল। পিছন থেকে কে একজন নেতৃত্বের স্বরে বলল—ক্ষোড়াটাকে মারিস নে, ঐ বাবলা গাছটার আছ্যা করে বেঁধে রাখ।

কুসমি গলার স্বর চিনতে পেরে বলে উঠল—মোহনদা, পরস্তপ রায়। কিন্তু আর অধিক দে ঘলতে পারল না, তার মুখ আবার চেপে ধরল। মোহনের উন্মাদ প্রচেষ্টা সংস্কৃত কোন ফল হল না। পাঁচ-সাভজনে মিলে তাকে দড়ি দিয়ে একটা বাবলা গাছের সংশ বেঁধে ফেলল—দে নিরুপায় হয়ে তাকিয়ে রইল। সে দেখতে পেল তিন-চার জনে মিলে কুসমিকে আড়কোলা করে তুলে নিয়ে গিয়ে একথানা ছিপনৌকায় ওঠাল। তারপর সকলে সেই নৌকায় উঠে, নৌকা ছেড়ে দিল। সে শুনতে পেল অনেকগুলো বৈঠার তাড়নে ছিপ ছলাত ছলাত শব্দ করে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল। কেবল নিফ্লার রজনীতে বছ দ্রাগত সেই ক্ষীণায়মান ছলাত ছলাত ধ্বনি অশ্বন্ধরার করণ মিনতির মতো তার কানে এসে বাজতে লাগল। সে নিক্ষল আকোশে মৃঢ়ের মতো সেই ধ্বনির উদ্বিষ্ট পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

কতক্ষণ দে এইভাবে ছিল জানে না, অন্ধকারে প্রহর ব্যবার উপায় নেই। হঠাৎ মাহুষের গলার স্বর তার কানে গেল, তারপরে একটা আলোকশিখা তার চোথে প্রবেশ করল। সে ব্যল—একখানা নৌকা এনে ডাঙার কাছে লেগেছে। সে ব্যতে পারল জনকয়েক লোক নামল এবং আরও ব্যল তারা পীঠস্থানের দিকে, যেখানে সে বন্দী অবস্থায় আছে সেদিকে, আসছে। তাদের হাতে একটা মশাল।

মশালের আলোতে লোকগুলো বন্দী মোহনকে দেখে চমকে বলে উঠল— এখানে কেরে ?

তাদের মধ্যে থেকে একজন এগিয়ে এসে তাকে ভালোঁ করে লক্ষ্য করে বলে উঠল—মোহন, তুই এখানে এ অবস্থায় কেন ?

মোহন চিনল যে দে ডাকু রায়।

এবারে আশার রশ্মি দেথে মোহনের সব ধৈর্য ভেঙে পড়ল, সে কেঁদে উঠে বলল—রায় মশায়, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।

বিশ্বিত ভাকু রায় শুধাল—কি সর্বনাশ! আর তুই এত ক্লাত্রে এখানেই বা কেন ? আর ভোকে বাঁধলই বাংকে ? মোহন বলল—আগে বাধন খুলে দিন।

বন্ধনমুক্ত মোহন মাটিতে বলে পড়ল, বলল—রায় মশায়, ভাকাতে কুদমিকে লুটে নিয়ে গিয়েছে!

- -কুসমিকে!
- -- হা।
- -কোথা থেকে?

মোহন বলল—তা জানিনে। আমি ডিঙি করে ফিরাছলাম—হঠাৎ একথানা নৌকায় কুসমির চীংকার শুনে তাদের তাড়া করি। তারা আমাকে এথানে বেধে রেথে গিয়েছে। তারা অনেক, আমি একা কি করব!

ভাকু রায় শুধোয়—ডাকাত কে, কিছু টের পেয়েছিস ?

মোহন বলল—আমাকে দেখতে পেয়ে ক্সমি একবার বলে উঠেছিল— পরস্কপ রায়। এইটুকু মাত্র শুনেছি!

্ এক মৃহুর্ত নিজন থেকে ভাকু গর্জন করে উঠল—পরস্কপ রায় ! তবে রে শায়তান !

তারপরে বলল-আয় ছিপে ওঠ!

ভধাল-ভরা কতক্ষণ গিয়েছে।

মোহন বলল—তা ত্বই-তিন দণ্ড হবে!

ভাকু রায় অবিলয়ে মালিমালাদেব নিয়ে, মোহনকে দক্ষে করে ছিপে পিয়ে ভঠল। তথন আট-দশ বৈঠার অত্যন্ত তাড়নায় ক্ষিপ্রগতি ছিপ পারকুল গ্রামের দিকে উড়ে চঁলল।

পাঠক লক্ষ্য করেছেন. যে মোহন ঘটনার আহুপূর্ণিক ইতিহাস বলে নি, কিছু বানিয়ে বলেছে।

আর তাকু রায় রায়নগর থেকে কুসমির বিয়ে ছির করে ফিরছিল। এক কথায় বিবাহ, ছির হয়ে যাঁওয়াতে তার মনটা খুনী ছিল, কালীর স্থানে একটা প্রণাম করে বাওয়ার উদ্দেশ্যে সে এখানে নেমেছিল। তথন উভয়পকে সাকাং। এদিকে জোড়াদীঘি থেকে রওনা হয়ে দর্পনারায়ণ পরদিন বেলা প্রথম প্রহরের সময়ে ধুলোউড়িতে এসে পৌছল। কুঠিবাড়িতে সে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিয়েই বাঁধের দিকে রওনা হল—এবং অল্লক্ষণের মধ্যেই বাঁধের কাছে এসে উপজ্ঞিত হল। মূল বড় বাঁধটার পরে বিলের দিকে আরও ছোট ছোট ছুটো বাঁধ প্রস্তুত করা হয়েছিল, মূল বাঁধটা বাঁতে অধিকতর নিরাপদ হতে পারে।

দর্পনারায়ণ দেখল মুকুল বাড়িয়ে বলে নি। যমুনার বান অকালে এসে পড়ে প্রথম বাঁধটাকে ধ্বসিয়ে দিয়েছে। সে দেখল বানের তোড় বেশ প্রবল এবং আরও প্রবল হয়ে উঠবে এমন সভাবনা আছে, কারণ জল এখনও বাড়বার মুখে। তবে বিপদ যে অনিবার্য এমন মনে হল না। সে বুঝল যে প্রথম বাঁধটাকে হয়তো আর গড়ে তোলা এ বছর সম্ভব হবে না, কিন্তু বিতীয় বাঁধটাকে শক্ত করে তোলবার সময় এখনো বায় নি। আর বিতীয় বাঁধটা বিদিনা ধ্বসে তবে নৃতন জনপদের কোন আশকা নেই। কিন্তু আর নই করবার মতো সময় নেই। তথনি সে নৃতন জোড়াদীঘিতে গিয়ে উপস্থিত হল, দেখল— গাঁয়ের লোকের মনে ইতিমধ্যেই বিপদের ছায়াপাত হয়েছে—সকলেরই মুখে চোথে উদেগ।

দর্পনারায়ণকে দেখতে পেয়ে লোকজন তার চারদিকে এদে দাঁড়াল। কেউ বলল—বাবু, দর্বনাশ হল। কেউ বলল—বাবু, এখন আমরা যাই কোথায় ?

আবার কেউ কেউ বলল—তোরা চুপ কর। দানাবার এদেছে, আর

ভয় নেই।

দর্পনারায়ণ বলল—আরে বাপু, আগে থেকেই ভয় পাচ্ছ কেন? বানে মরবার আগেই ভয়ে মরছ দেখি। ভারপরে বলল—আমি নিজে গিয়ে বাঁধের অবস্থা দেখে এসেছি—বিপদ যে ঘটবেই তা এখনি বলা চলে না। তবে এখন থেকেই সাবধান হতে হবে।

তার কথা শুনে পূর্বোক্ত ব্যক্তি বলন—দেখ, আমি বলি নি যে দাদাবার এনে পড়েছেন, আর ভয় নেই।

দর্শনারায়ণ বলল—দাদাবাব্র একার সাধ্য নেই কিছু করে, তোমাদের সকলেরই হাত লাগাতে হবে।

সে আরও বলল,—এখন তোমরা নিজ নিজ কাজ কর। যঞ্জন দরকার হবে তোমাদের ডেকে পাঠাব। এই বলে সে নজির ও নবীনকে সঙ্গে করে নিয়ে কুঠিবাড়ির দিকে,র ওনা হল।

কুঠিবাড়িতে এসে সে জিজ্ঞাসা করল—হাঁরে, মোহন কোথায় ? তারা বলল—হজুর, কালু থেকে তার দেখা পাওয়া যাচ্ছে ন।।

নবীন বলল—আজ সকালবেলাতেও তার বাড়িতে থোঁজ করে এমেছি,
মাধব পাল বলল—সে কাল সন্ধ্যায় বাডি ফেরে নি।

নজির বলল—ছেলেটা শেষে বানের মুথে পড়ল নাকি ?

দর্পনারায়ণ বলল—বান এখনো এমন প্রবল হয় নি যে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তবে কি জানো, আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে—বানে আরও জোর ধরবে।

তারপরে নিজের আশহার ব্যাখ্যা করে বলল—এবারে যমুনার বান সময়ের আগে এদে পড়েছে, কিন্তু একা যমুনার বানকে ভয় করিনে, দিডীয় বাঁধটা শক্ত করবার নমর পাওয়া ধাবে, কিন্তু এর উপরে সময়ের আগে খাদ পদ্মার বান এদে পড়ে তবেই বিপদ। দিতীয় বাঁধ রক্ষা করা ঘাবে কিনা সন্দেহ! আর দিতীয় বাঁধ যদি ধ্বদে পড়ে তবে শেষ পর্যন্ত কি হবে বলা চলেনা।

তথন দে উভয়কে সতর্ফ করে দিয়ে বলল—এদব আশহার কথা গাঁয়ের লোককে বলি নি, তাহলে চোথের জলের যে বান নামত তাতে আমার গ্রাম উজাড় হয়ে যেত—পদ্মার বানের আর দরকার হত না। তোমাদের বললাম কারণ ভোষাদের উপর নির্ভর করে কাজে নামতে হবে। তোমরা এসব কথা এখন প্রকাশ কোরো না।

তারা রাজি হল।

দর্শনারায়ণ বলল—কোদাল ধরতে পারে, ঝুড়ি করে মাটি বইতে পারে এমন শ্র্ণানেক লোক আমার চাই। তোমরা গাঁয়ের মধ্যে গিয়ে লোকজন মোগাড় করে, ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে বাঁধের দিকে এগোও। আমি একবার মোহনের সন্ধান করে আসি।

নবীন ও নজির ন্তন জোড়াদীঘির দিকে রওনা হল, দর্থনারায়ণ মোহনের সংবাদ নেবার উদ্দেশ্যে মাধ্ব পালের বাড়ির দিকে চলল।

মাধব পালের বাড়িতে এসে পৌছতেই বুড়ো পাল তাকে গড় হয়ে প্রণাম করে একটা মোড়া এনে দিল। দর্পনারাফ্রণ বসে জিজ্ঞাসা করল—পাল, মোহনের থবর কি।

মাধব পাল বলল—কি জানি প্ৰাবাৰ, কাল বিকেলের পরে আর তাকে দেখতে পাই নি। আজ সকালে উদ্ধব ফকিরের সঙ্গে দেখা, সে বলল কাল সন্ধ্যাবেলা ছেলেটাকে দে নাকি বিলের দিকে যেতে দেখেছিল।

দর্পনারায়ণ শুধাল — বিলের দিকে ? একা ? বান এদে বাঁধ ভেঙে দিয়েছে তবু সে বিলের দিকে গেল কেন ?

মাধব বলল—বাঁধ তো ভেঙেছে কাল শেষ রাতে। জল যে বাড়ছে তা আমরা সবাই জানতাম—কিন্তু বাঁধ ভাঙবে তা ভাবি নি। আজ সকালে নবীন ভাই এসেছিল ছোঁড়াটার থোঁজ করতে, তারই কাছে সংবাদ পেলাম পয়লা বাঁধ ভেঙেছে।

দর্পনারায়ণ বলল—এ-আর এক বিপদ। কিন্তু বাঁধের ব্যবস্থা সকলে
মিলে না হয় করব কিন্তু মোহনের নির্থোচ্ছে যে মনটা ভারি হয়ে রইল।
আমি চললাম, মোহন ফিরবামাত্র আমাকে খবর পাঠিও।

এই বলে দে উঠে পড়ল, মাধব তাকে প্রণাম করে বাড়ির সীমানা পর্যস্ত এগিয়ে দিয়ে গেল। ্ দর্শনারায়ণের এ-পর্যন্ত স্থানাহার হয় নি। সে দেই উদ্দেশ্তে কৃঠিতে গেল।
বর্থাসম্ভব অব্ধ সময়ের মধ্যে স্থানাহার সেরে নিয়ে সে বাধের দিকে
বাতা করল।

ষধন দে দোসরা বাঁধের কাছে এসে উপস্থিত হল, দেখতে পেল প্রায় জন পঞ্চাশেক লোক ঝুড়ি-কোদাল নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছে। দর্পনিয়েণকে দেখতে পেয়ে নবীন ও নজির তার কাছে এসে কান্দিদাবাৰ, আরও আসছে।

দর্পনারায়ণ বলল—বাকি লোক এথানে আসবার দরকার নেই। তারা যাক বাঁশ কেটে আনতে। বাঁধের সামনে বাঁশের বেড়া বেঁধে মাটি ফেলতে হবে।

্ৰেন নজিরকে বলল—তুমি যাও একদল লোক নিমে বাশ কাটতে আর নবীন এখানে থাক। 'ন

নজির গাঁরের দিকে রওনা হল, নবীন রইল মাটি কাটবার লোকে তদারক করতে। তথন দর্শনারায়ণের আদেশে মাটি কাটা শুক্ত হল—এবং ুু ঝুড়ি নৃতন মাটি বাঁথের গাঁয়ে পড়তে আরম্ভ করল।

বানের গতিক দেখবার ইচ্ছায় দর্শনারায়ণ বিলের দিকে এগিয়ে ন, ভাতে তার মুখ গন্ডীর হল। সে দেখল—এক প্রহর আগে জল ধেং ন ছিল এখন তার চেয়ে এগিয়ে এসেছে। তার মনে হল—জল এই ব বাড়তে থাকলে সন্ধ্যার মধ্যেই দোসরা বাঁধের গায়ে এসে লাগবে—আর র মধ্যে যদি বেড়া দেওয়া না যায়, যাবে বিশ্বাস কম, তবে হয়তো শেষ তর মধ্যেই দোসরা বাঁধের অবস্থাও পয়লা বাঁধের মতোই হবে।

বিলের ধার দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ তার চোথে পড়ল একথানা ভিঙি
নৌকা জলের তোড়ে ভাগতে ভাগতে আগছে। ভিঙিখানা দেখেই সে বুরতে
পারল মোহনের নৌকা! কিন্তু আরোহী কই! ভিঙি শুক্ত কেন? কোথায়
গিয়েছিল? ধোহন গেল কোথায়? তবে কি বানের মুখেই পড়ল?
নানা রকম শন্ধামূলক সন্দেহ তার মনে জটলা করে দেখা দিতে লাগল। কর্তব্য
স্থিয় করতে না পেরে সে রাধ্বের দিকে ফিরে এল।

সন্ধ্যার অন্ধকারে কাজ চলা সম্ভব নয়, সবাই বাড়ি ফিরে গেল।
দর্পনারায়ণও কুঠিতে ফিরে এল। কিন্তু কিটুতেই তার ঘুম এল না, সে
আবার বাঁধের কাছে ফিরে গেল – রাত্রি তথন অনেক।

বাঁধের উপরে দাঁড়িয়ে সে দেখতে পেল বানের জল বাঁধের গায়ে এদে লেগেছে, বাঁধের নীচের দিকটা জলমগ্ন। দূর আকাশের দিকে চেয়ে দেখল মাঝে মাঝে বিহাতের চমক আদন্ন হুর্ভাগ্যের পতাকাটার মতো বারংবার মড়ে নড়ে উঠছৈ, দে ব্ঝল বাঁধ রক্ষা করা যাবে না।ু তার মন ভারি হয়ে উঠল।

বিলকে সংঘত করেছিল বলে সে নিশ্চিম্ব ছিল, শুধু তাই নয়, এক রক্ষ গৌরবও মনে মনে অন্থত করছিল। তার বোধ হল সেই পৌরবের মূলোচছেদ করবার জন্মে বিল মেন প্রস্তুত হচ্ছে। মাত্র ছদিন আগে সে ভেবেছিল জীবনের কর্তব্যকে দে সমে এনে পৌছে দিয়েছে, এখন অবশিষ্ট কর্ততার ভার দীপ্তিনারায়ণের হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিম্বে মরবার কথা াবতে পারে। কিন্তু এখন তার মনে হল—বিলের সঙ্গে শেষ লড়াইয়ের জন্ম প্রস্তুত হতে হবে।

কতক্ষণ দে একা একা বিলের উপরে ঘ্রেছে তার স্থির নেই, মেঘে অন্ধকার আকাশে প্রহরজ্ঞাপক তারাগুলো অবলুপ্ত। জলের ছলাত ছলাত শক ক্রমেই যেন অধিতকর আকোশে বাঁধের গায়ে ছোবল মারছে। হঠাং সে শুনতে পেল অনুরে জলের কলকলানি উল্লাসে মুখন হয়ে উঠেছে। কাছে গিয়ে দেখল বাঁধের একটা দিক ধ্বনিয়ে দিয়ে জল প্রবেশ্যে পথ করে নিয়েছে। তবে দিতীয় বাঁধটাও গেল। তার মনে হল এবারে কাল সকালে মূল বাঁধটাকে রক্ষার চেষ্টায় লাগতে হবে। কিন্তু লোকে যথন ভোরে উঠে দেখবে দোসরা বাঁধ ধ্য়ে পেছে তথন কি আর তারা বড় বাঁধ রক্ষার কাজে হাত দিতে ভরমা পাবে! সবাই হয়তো নিজ নিজ ধন-সম্পত্তি, গোক্ষ-বাছুর, ছেলে-মেয়ে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাতে থাকবে। সে বুঝল বড় বাঁধটা যদি বা রক্ষা পায়, গ্রাম রক্ষা করা যাবে না, বতার আতকে গ্রাম আপনি উল্লাড় হয়ে যাবে। তার এত বছরের উল্লম, এত আশা আকাক্ষা, কেবল শৃত্ত •ভিটেগুলোভে সম্পূর্ণ বিক্ত

সমাধিত পের মতো পড়ে বইবে। কিছ এখন আর এখানে দাঁড়িয়ে থাক!
নিফল — জল ক্রমেই বেড়ে উঠছে — আর বিলম্ব করলে তার দিরবার পথ
বন্ধ হয়ে যাবে — তাই সে তাড়াতাড়ি অচির প্রভাতের আশায় কৃঠিতে
ফিরে এল।

## অন্মুসরণ

ভাকু রায়ের ছিপ ছুটে চলেছে, অন্ধকারে ভালো করে পথের নিশানা বোঝা যায় না, একদিক চলতে আর এক দিকে চলে যাওয়া মোটেই অসম্ভব নয়। বিল তো আর নদী নয় যে তাকে অম্পরণ করে পেলেই ঠিক পথে নিয়ে যাবে। বিশুণি জলাশয়ের মধ্যে নৌকোর মৃথ এক ইঞ্চি এদিক ওদিক হয়ে পেলে লক্ষ্য বহু দ্রে গিয়ে পড়ে। তাই খুব সতর্কভাবে তাদের চলতে হছেে। কিন্তু ভাকু রায়ের মাঝিরা দবাই পাকা ওস্তাদ, অন্ধকারেই নৌকা বাওয়া তাদের কাজ, তাই পথ হারাবার ভয় বিশেষ ছিল না। মোহন হালে বদেছে, কাছেই পাটাতনের উপরে ভাকু, তার মন বড় চঞ্চল। মোহনের মন উদ্ভান্ত হলেও যে-সর্বনাশ সে চোথের উপরে দেখেছে, গাঞ্চের সঙ্গে বাধা পড়ে থেকে যে নিজল নিজ্মিতাকে সে অম্বভব করতে বাধা হয়েছে—তার তুলনায় নৌকাবাওয়া তার ভালোই লাগছিল, তার মনে হচ্ছিল বৈঠার প্রত্যেক আঘাত তাকে সফলতার দিকে নিয়ে যাছে।

ডাকু বলছে— কি বলিদ মোহন, বেটা বোধ হয় লোকজন নিয়ে অন্ধকারে আমাদের ঘাটের কাছাকাছি কোথাও অপেকা করছিল, দৈবাৎ মাকে দেখতে পেয়ে এই দর্থনাশ করেছে।

তুর্ভাগোর টেউয়ে শত্রপক্ষের মোহনকে আজ তাকু রায়ের হৃদয়ের সিক্ত সৈকতে তুলে দিয়ে গিয়েছে।

মোহন বললে—হবেও বা।

কিন্তু আমরা জানি ডাকুর অন্থমান সতা নয়। তবে বেণী রায়ের ভিটেতে পরস্তপ আর তার দল যে কি করে এল—তা মোহন নিজেও ব্রতে পারে নি। আদল কথা, পরস্তপ তার পরশুরামের দলের কয়েক জন লোককে নিয়ে ছোট ধুলোড়ির উদ্দেশ্যেই রওনা হয়েছিল। বাড়ি থেকে লুট করে কুসমিকে নিয়ে যাবে এই ছিল তার ইছো। কিন্তু তার সোভাগ্যবশত অপ্রত্যাশিতভাবে কুসমির দেখা পেয়ে গেল। ছোট ধুলোড়ির পথেই পড়ে বেণী নায়ের ভিটা।

পাগ্রত কালীর পীঠস্থানে মানত করে যাবার উদ্দেশ্রেই তারা নেমেছিল— দেখানেই তারা পেয়ে গেল কৃদমিকে। মোহন এত জানত না।

ভাকু ভগায়—মোহন, আমরা কি ওদের ধরতে পারব ?

মোহন বলে—না পারবার কারণ কি ? পরত্রামের দলের লাঠি দোটাতেই জ্বজ্ঞান, নাও বইতে পারবে কেন ? তাছাড়া ওরা তো মাত্র দণ্ড ভূট আগে রওনা হয়েছে !

ভাকু আশার রশ্মি দেখে বলে ওঠে—তবে চল। ওরে রতন, ওরে বলরাম, জোরে বাবা জোরে, টাকা টাকা বকশিশ—

মাঝিমালাদের উদ্দেশ্তে ডাকুবলে। চমক মেরে উঠে ছিপথানা আরও জোরে ছুটতে থাকে।

রাত্রি অন্ধকার, চারিদিক, অন্ধকার। উপরের আকাশ নীচের জল তৃই-ই সমান অদৃষ্ঠ ! শব্দের মধ্যে কেবল তালে তালে বৈঠার ঝপাঝপ ধ্বনি, আর আটজন মালার বুকের হাঁসফাঁদানির আওয়াজ!

পরস্তপের ছিপের এতক্ষণ পারকুলে পৌছাবার কথা—কিন্তু কাত হয়ে ওঠে নি। প্রথমত, তার দলের লোক নৌকা বাইতে তত অভ্যন্ত না মোহন অকুমান ঠিকই করেছিল। দ্বিতীয়ত, মাঝপথে এক ছায়গায় ফ্যোগ পেয়ে কুসমি জলে ঝাপ দিয়ে পড়েছিল, তাকে ধরে নৌকায় তুলতে কিছু সময় গেল। তাছাড়া ডাকু রায় যে তাদের অকুসরণ করবে এ আশহার লেশমাত্র পরস্তপের মনে ছিল না, তাই মাঝিদের সে তাড়া দেওয়া আবশ্রক মনে করে নি। সে নিশ্তিভাবে একদিকে বসে পাপাশয়ভার জাল বুন্ছিল। অদ্রে কুসমি নীরবে শামিত। আবার পাছে জলে ঝাপ দেয় সেই ভয়ে চাদর দিয়ে পাটাতনের সক্লে তাকে বেঁধে রাথা হয়েছে! সে কি ভাবছিল জানি না, হয় তো অনুশ্রণ হয়ে ভগবানকেই শ্বরণ করছিল। ভগবান হুংথের দিনের সাথী,

হুবের দিনের সে কেউ নয়। তবে একটা কথা সে বৃক্ষে নিয়েছিল বে অন্থ্যাধ-উপরোধে অন্থনয়-বিনয়ে এবং কালাকাটিতে পরস্তপের মন গলবে এমন মাহয় দে নয়। কিন্তু শেষ পর্যস্ত যে তার সর্বনাশ হবেই সে ধারণাকেও সে শোষণ করতে পারছিল না, সে ভাবছিল শেষমূহুর্তে এমন একটা কিছু ঘটবে যাতে সে রক্ষা পেয়ে যাবে ! কিন্তু কী তা সে ব্রাতে পারে না, ভাবতে গেলে অন্ধকার দেখে! অন্ধকার, ভিতরে অন্ধকার, কুসমি তাকিয়ে দেখে বাইরেও অন্ধকার ! চারিদিকে অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নেই ! ভন্ন পেয়ে সে চোথ বন্ধ করে।

পরস্কপ একটা বোতল থেকে কি পদার্থ মূথে ঢেলে দিয়ে জড়িত স্বরে হাঁকে—এই শালারা! ঘুমোচ্ছিদ না জেগে আছিদ? জোরে! আরও জোরে।

ওই সরে ওই গদ্ধে কুসমির অন্তরাত্মা সঙ্গুচিত হয়ে অন্তিত্বের শেষ সীমায় গিয়ে লুকোয়। সে ভাবে এটাও মাহুষ, আবার মোহনও মাহুষ!

মোহনের কথা মনে হতেই তার চোখ দিয়ে জল পড়ে! না জানি তার কি হল! তাকে কি এরা জীবিত রেখে এসেছে! যদি সে জীবিত থাকে, তবে সে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকবে না, তার উদ্ধারের উপায় করবেই! হঠাৎ সে ঘোর নৈরাশ্রের মধ্যে আশার ক্ষীণ রশ্মি দেখতে পায়! ভরসা প্রেম চোখ মেলে দেখতে পায় অদ্রে ক্ষীণ আলোর রেখা!

একজন মাল্লা বলে ওঠে—এই তো ঘাট কৰ্তা!

ছিপথানা ডাঙা স্পর্শ করে—ঘ—স করে একটা শব্দ হয়!

জডিতম্বরে পরস্তপ বলে ওঠে—বহুত আচ্ছা!

भाकिरानत नका करत वर्तन- ७८क धताधति करत वाफिरक निरंत्र ठन !

কুসমি চোথ বন্ধ করে ফেলে, তার শরীর আপনি শক্ত হয়ে যায়, তার মন মুছ্রি সীমান্তে এসে পড়ে।

অল্লকণ পরেই ভাকু রায়ের ছিপ ঘাটে এঁদে লাগে। ভাকু রায়কে
অভ্সরণ করে মোহন পরস্তপের কৃঠির দিকে ছুটল। মাঝিরা নৌকাতেই
রইল।

পরস্কপের বাড়ির দোতালার একটি কক্ষ, একদিকে একটা রেড়ির তেলের বাড়ি জলছে। ঘরের আর. এক প্রান্তে দেয়াল ঘেঁষে কুদমি দাঁড়িরে তরুণ কদলী পাতার মতো কাঁপছে, তার সন্মুখেই পরস্কপ। বেশ বুঝতে পারা যায় ভীত হরিণী বাঘের মুখ থেকে সরতে সরতে এদে দেয়ালে বাধা পেয়েছে, আর সরবার উপায় নেই, এখন একমাত্র পালাবার পথ মৃত্যুর হার দিয়ে, কিন্তু মৃত্যু তো মাহুষের হাত-ধরা নয়। আরও বেশ বুঝতে পারা যায় উল্লেখ্য মধ্যে মিষ্টিকথা ও অহুরোধ-উপরোধের পালা দাক হয়ে গিয়েছে, এ বিশিপ্রয়োগ শুক্ত হবে।

মদিরাজড়িত স্বরে পরস্তপ বলল—নেহাত বেজার করল দেখছি, শেষে কি জোর করতে হবে নাকি!

তারপর বলল—বলছি এথনো কথা শোন!

্বেপথ্মতী কুষমির মুধ দেধে বলল—আহা ভয় কিদের ? কেউ জানতে পাবে না। ত্-চার দিন থাক, তারপরে আবার পৌছে দিয়ে আসব।

কুসমি কথা বলে না।

পরস্থপ নিজের মনে বলতে লাগল—এমন একগুঁরে মেয়েও তো েখি নি।
তারপরে হঠাৎ কুদ্ধ হয়ে উঠে আরম্ভ করল—ওরকম একটু তয় ে হবেই

অপ্রথম কিনা—এল এগিয়ে এল, এখনো বলছি কথা শোন, াকে
বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য কোরো না।

এবারে কুসমি কথা বলল—বলল—আমিও বলপ্রয়োগ করব।

কুসমির কথায় পদ্মন্থপ উৎকট আনন্দে হেসে উঠল—উঃ, সে কি হাসি, ষেন নরকের মর্চে-ধরা লোহার সিংহছার থোলবার শব্দ !

দে হাদিতে কুদমির অন্তর্গাত্মা কেঁপে উঠল, দে বুঝল রক্ষার আর উপায় নেই! দে বুঝল এ হাদি স্বয়ং শস্ত্যানের।

কুদমি তার মন ভিজাবার উদ্দেশ্যে বলল—আমি আপনার মেয়ের সমান।
পরস্কপ বলল—দেই জন্মই তো এনেছি, নইলে এত কট করে কি আমার
দিনিয়াকে আনৃতে ধাব

কুসমি বলল—আপনি আমার পিতার সমান।
—না হয় পিতাই হলাম! তা হয়েছে কি ? °

নিজের মনে পরস্থপ বলে উঠল—আ:, এ যে আবার তর্ক করে।

তারপরে ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠল—এস, এস বলছি, এই বর্বে সে কুসমির আঁচলের প্রান্ত ধারত।

কুসমি দেখল নিতান্তই আজ আর রক্ষা নাই।

তথন তার মনে পড়ল একমাত্র ভগবান ছাড়া আর কেউ এখন রক্ষা করতে পারে না, তার মনে পড়ল এই রকম অসহায় অবস্থায় ভগবান অন্ত রমণীকে তো রক্ষা করেছেন—ক্রোপদীর বস্তুহরণের কাহিনী তার মনে পড়ল।

ছেলেবেলায় একবার সে যাত্রগানে এই প্রালাটা দেখেছিল। তার বেশ মনে পড়ল, আসর গমগম করছে, মাঝখানে তৃঃশার্ম্ম দাঁড়িয়ে ক্রৌপদীর আঁচল ধরে টানছে, ক্রৌপদী স্বামীদের, গুরুজনদের, বীরপুরুষদের অন্থরোধ করলকেউ মুখ তুলেও চাইল না। তখন সে অক্রাবিগলিত নেত্রভূটি উধ্বের্ক তুলে যুক্তকরে পাগুবস্থা প্রীকৃষ্ণকে স্বরণ করতে লাগল, বলতে লাগল—হে পাগুবস্থা, তুমি পাগুব রমণীর লজ্জা নিবারণ কর, তুমি ছাড়া আর তে গতি নাই। অমনি আস্করের অপর প্রান্তে শঙ্খ-চক্র-গ্লা-পদ্মধারী প্রীকৃষ্ণ নাবিভূতি হলেন। এক স্থোপদী ছাড়া আর কেউ তাঁকে দেখতে পেল । স্রৌপদী ছাত জোড় করে তাঁর দিকে চেয়ে রইল তখন ছঃশাসন যতই ার বস্ত্র টানে বন্ধ ততই বেড়ে চলে। আসরে উল্লাসের চেউ ওঠে, অবশেষে ক্রান্ত ছঃশাসন বন্দে পড়ে।

ছেলেবেলায় দেখা এই দৃশুটি কুসমির মনে জাগল—এতদিন এসব কথা সে ভূলেই গিয়েছিল।

দে দ্রোপনীর ভদীতে হাত জোড় করে, দ্রোপনীর ভাষায় ভগবানকে ডাকতে লাগল, দ্রোপনীর মতোই তার চোথ দিয়ে জল গড়াতে লাগল—দে ভাবল ভগবান কি দ্রোপনীর মতো তাকে রক্ষা করবেন না! দে ভাবল ভগবান কি কেবল পাওবদেরই দথা, সাধারণ মানবের কেউনুনন! তার মন্দ্র হল দে

আজি কোন গুণে জোপদীর মতো না হতে পারে, কিন্তু জৌপদীর মতোই যে দে৷ নিতান্ত অসহায়!

প্রস্তপ তার আঁচল ধরে টানছে, আর বলছে—শেষে জোর করতে হল দেখা

এতক্ষণ আঁচলের একটা প্রান্ত কুসমি ধরে রেখেছিল, কিছু এমন ার আরু কভক্ষণ আত্মরক্ষা করা যাবে—তাই সে আঁচল ছেড়ে দিয়ে নতভার্ম হয়ে বসে যুক্তকরে উধর্বনেত্রে বলতে লাগল—ভগবান, গ্রীকৃষ্ণ, হরি, তুমি যদি দৈত্য হও ভবে আমাকে রক্ষা কর। দে বলতে লাগল—ভগবান, গ্রীকৃষ্ণ, হরি, আমি শাস্ত্র জানি না কিছু লোকের মুখে, গুরুজনের মুখে, সাধুসন্ন্যাসীর মুখে শুনেছি যে বিপদের রক্ষক একমাত্র তুমিই! আমার আজ মহাবিপদ, এখন তুমি রক্ষা করলোঁ, রক্ষা পাব, আমি সম্পূর্ণ অসহায়, সম্পূর্ণ আমাথ!

পরস্থপ বলে উঠল-কি বিপদ! এ যে আবার শাস্ত্র আওড়ায়!

তার অধীর হাত আঁচলে এক ঝটকা টান মারল, আঁচল খনে পড়ে বুক্ সম্পূর্ণ নিরাবরণ হয়ে গোল, পরস্তুপের চক্ষ্ জলে উঠল, বাঘ শিক্ ভাত উপরে ঝাঁপ দেবার জন্মে উত্যত, হরিণী কম্পমানা!

অন্তর্ভেদী খরে কুসমি চীৎকার করে উঠল—মা, মা জননী, কোও তুমি, রক্ষা কর।

त्म मृहिंख रुख शरफ़ र्शन।

পরস্বপ দাঁড়িয়ে ইভন্তত করছে এমন সময় পিঠের উপকে অতিশয় তীক্ষ, অতিশয় গভীর একটা আঘাত সে অফ্তব করল, তার মনে হল যেন কেউ সবলে একথানা ছুরিকার আমূল নিহিত কবে দিয়েছে। পরস্তপ দড়াম করে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে গুল, কোন রকমে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখল—ভিমিত আলোকে রমণীয় প্রেতমৃতির ভায় চাঁপা।

ত্জনের চোথে চোধে মিলবামাত্র চাঁপা বলে উঠল—এ সেই ছুরি, বেখানা বেঁথেছিলি আমাকে মারধার জন্মে, আমার স্থজনিকে মারবার জন্মে! তোর ছুরি আজ তোকে ফিরিয়ে দিলাম—এবার পিঠে বয়ে চলে যা! পরপারের আদালতে প্রমাণের অভাব হবে না।

এই বলে সে হো: হো: করে হেসে উঠল!

পরস্তপের আঘাত গুরুতর হয়েছে—সে কী যেন বলতে গেল, পারল না, হাত ত্থানা কেঁপে উঠল, পা ত্থানায় কয়েকবার আক্ষেপ দেখা গেল, তারপর হঠাৎ চোয়াল শক্ত হয়ে উঠে চোথের তারা দ্বির হয়ে গেল!

চাঁপা তার প্রতি জক্ষেণও করল না, তার দৃষ্টি পড়ল গিয়ে মূর্ছিতা বালিকার প্রতি। কুসমির মাধা কোলের উপরে তুলে নিয়ে বদল।

এমন সময় ডাকু রায় ও মোহন ঘরে প্রবেশ করল। বাইরের অন্ধকারের তুলনায় ঘরটি বেশ আলোকিত, কাজেই যা দেখবার দৃষ্টির এক ঝলকেই তারা দেখে নিল। দেখতে পেল পৃষ্ঠে একথানা ছুন্তিকা বিদ্ধ হয়ে পরস্তপের প্রোণহীন দেহ ধূলায় লুপ্তিত। তারা আরও দেখল মৃছিতা কুদমির মাথা কোলে নিয়ে একটি ববীয়দী রমণী উপবিষ্ঠা!

তাদের ত্বজনেরই মনে হল—এ রমণী কে ? তথন হঠাৎ ভাকু রায়ের মনে পড়ল—এই তো দেই স্বপ্রদৃষ্ট মুখচ্ছ ি . মোহন কিছুই বুঝতে পারল না। তারা কিংকর্তব্যবিমূদ অবস্থায় স্থাণুবৎ দাঁড়িয়েই রইল।

ৰিছুক্ষণ পরে রমণী আগস্তুকদের শুধালে—তোমরা কে°ৃ ডাকু বলল—মা, এই মেয়েটি আমার সস্তাম! —সস্তাম! বটে!

এই বলে মৃষ্ঠিত কুসমিকে ভালো করে কোলে টেনে নিয়ে বদল—এ স্থামার মেয়ে!

রমণীর কথায় ডাকুর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল—দে বলল—মা, তুমি যথন একে বাঁচিয়েছ, ও তোমার সন্তান বঁই কি । রমণী বলল — ও কথায় ভুলছিনে! তারণর কুসমির মুখের দিকে তাকিরে নিজের মনে বলতে লাগল— সে থাকলে আজ ঠিক এত বড়টি হত! কড দিন স্বপ্নে দেখেছি সে বেঁচে আছে; স্বপ্নে এসে ডাক দিয়ে বেড, বলত—মা, মা, তুমি কেঁদ না, আমি বেঁচে আছি!

াদে বলে চলল—আজ ওর মা, মা, রক্ষা কর শুনে মনে হল আমার বাছাই আমাকে ভাকছে! ঘরে চুকে দেখি—হাঁ, এ তো আমার বাছাই—

ডাকু বলল—কে ?

রমণী বলন – স্থজনি নামে আমার এক মেয়ে ছিল—আজ দে বেঁচে থাকলে ঠিক এমনিটি দেখতে হত।

ভাকু তাকে সাম্বনা দেবার উদ্দেশ্যে বলল—তুমি যথন একে রক্ষা করেছ এ তোমার মেয়ে বই কি!

রমণী বলল—তবে তোমরা এসেছ কেন? আমি একে ছাড়ব না।

ডাকু আর কি বলবে ?—ছাড়বে কেন মা? তুমি বাঁচিয়েছ—তুমিই রাখনা।

তিনজনে যথন এইদৰ কথাবার্তা হক্তে তথন কুসমির জ্ঞান হল—দে চোধ মেলল – দেখলে দুম্মুণে তার পিতা আর মোহন, আর দেখল—একজন অপরিচিত রমণী তার মাথা কোলে নিয়ে বদে আছে। সমস্তই তার কাছে কেমন যেন অস্পত্ত এবং নির্থক বলে মনে হল। বর্তমান প্রসক্ষের শুত্র আবিহারের আশায় যেমনি সে চিন্তায় জোর দিল অমনি তার মাথা ঘুরে উঠিত —দে আবার মৃছিত হল।

ভাকু বলল—মা, একে আর কোথাও নিয়ে যাওয়া যাক। রমনী বলল—চল।

ভাকু আর মোহন মিলে কুপমির সংজ্ঞাহীন দেহ কোলে তুলে নিয়ে চলল— রমণী তার আঁতল ধরে রইল। তারা নীচের তলায় নেমে অন্ত একটি ঘরে চুকে কুসমিকে শুইয়ে দিল।

আর দোতালার দেই শৃত্ত কক্ষে পরস্তপের প্রাণহীন দেহ পড়ে রইল।

বাতিটা নিভে গিয়েছে। বাইরে পুব আকাশে ভোরের আলোর প্রথম পাঁণড়িট তথন সবে উন্মীলিত হবার মূখে।

সারাটা দিন লাগল কুসমির হস্ত হতে। ভাকু ও মোহন স্থির করল কে সন্ধাবেলার কুসমিকে নিয়ে তারা বাড়ি রওনা হলে। মোহন একখানা বড় নৌকা ভাড়া করে ফেলল—অবশ্য ছিপ নৌকাখানাও সঙ্গে থাকবে। কিন্তু এক নৃতন বিপদ দেখা দিল। সেই রমণী কিছুতেই কুসমিকে ছাড়তে চায় না, সকাল থেকে সে তাকে আগলে বসে রয়েছে। কুসমিকে নিয়ে যাবার আভাসমাত্রে বাঘিনীর মতো হিংস্র হয়ে ওঠে, আবার কুসমিও অল্প সময়ের মধ্যেই তার নেওটা হয়ে পড়েছে। ভাকু ভাবলু—এখন সমাধান কি ?

মোহন বলল—ওকে সঙ্গেই নেওয়া যাক। .•

কথাটা ভাকুর মনে উঠেছে। কিন্তু স্ত্রীলোকটির কি পরিচয়, পরস্তপের সঙ্গে কি তার সম্বন্ধ—কিছুই ভাকু জানে না। ভার উপরে আবার মেয়েটির প্রকৃতিস্থতা সম্বন্ধেও সংশয় আছে। এ যেমন একদিকের কথা, তেমনি আর একদিকে জোর করে কুসমিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করলে মেয়েটি হয়তো বা অঘটন কিছু করে বদবে। তথন ভাকুও মোহন মেয়েটিকে সঙ্গে নেওয়াই স্থির করল।

সন্ধ্যাবেলা সকলে বড় নৌকাধানায় উঠল। নৌকার মধ্যে ছটি কামরা ছিল।
একটিতৈ কুসমি ও মেয়েটি, অপরটিতে তাকু ও মোহন । নৌকা ছেড়ে দিল।
রাত তথন অনেক হয়েছে। পাশাপাশি ডাকু ও মোহন বদে আছে—
কারো চোধে ঘুম নেই।

হঠাৎ নিস্তন্ধতা ভঙ্গ করে ডাকু বলল—বাবা মোহন, তোমাকে একটা কথা বলি। বিপদ না এসে পড়লে কে বন্ধু, কে শক্র বোঝা যায় না! দেই জন্মই বোধকরি ভগবান মাঝে মাঝে বিপদ পাঠিয়ে দেন।

তারপর একটু থেমে বলল—এতদিন তোমাকে শক্র বলেই ভারতাম। কিন্তু বিপদের মুখে দেখলাম—তোমার চেয়ে বড় আুত্মীয় আর কেন্ট নেই।• 繳

তারপরে আবার একটু থেমে বলল—বাবা, আমি তো বুড়ো হলাম, কবে মরব-- ঠিক নেই—এখন মেয়েটার একটা গতি করে ধেতে পারলে বাঁচি।

তারপর এক নিখাদে বলে ফেলল—কুদমিকে তোমার হাতে দিয়ে খাব ভাবতি।

পাছে কথাটা ষথেষ্ট পরিভার না হয়ে থাকে দেই আশালা াল — তুমি ভকে বিয়ে কর না কেন বাবা ?

মোহন কোন উত্তর দিল না। কি উত্তর দে দেবে ?

ডাকু বলগ — আমানের ঘর তো নিতান্ত অধোগ্য নয়, আর কুসমিকেও তো তুমি ছেলে বেলা থেকে দেখছ—ও তোমার অধোগ্য হবে না।

···কি বাবা চুপ করে থাব্দলে কেন ?···অবশু, তোমার বাবার মত নিতে হবে—কিন্তু তার আগে তোমার মতটা জানা দরকার!

মোহন বলল—রায় মশায়, আমাকে কেন অপরাধী করছেন ? আপনি যা বলবেন আমি তাই করব।

ডাকু বলল-বাবা বেঁচে থাক।

এই বলে মোহনের মাধায় হাত রেখে আশীর্বাদ করল, মোহন একটা প্রণাম করল।

অন্ধকারে ভাক্র চোথ থেকে জল পড়তে লাগল—এক অন্ধকারের অন্তর্ধামী ছাড়া আর কেউ তা দেখতে পেল না।

ডাকু ভেবেছিল কুসমি ঘুমিয়েছে। কিন্তু কুসমি ঘুমোর নি, সেই মেয়েটি অবশ্ব কুসমিকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে অনেকক ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ভাকু ও মোহনের কণোপকখন কুদমির কানে গেল। তার মনে হল নৌকার অন্ধকার হঠাং যেন গায়ে-হলুদের রঙে রাঙা হয়ে উঠল—নৌকার ঝাঁপের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল—অনেক রাতের চাঁদ হলুদ বাটা একটি নৈবেভার মভো আকাশের কোলে উঠেছে। কুদমির মনে হল—ভার ভিতরে বাইরে আন্ধূর্ণায়ে হলুদের ছড়াছড়ি। সে বেশ অহভব করল—ভার বুকের গভীরভার শমধ্যে কংশিগুট্ধা একজোড়া খন্তনীর মতো কোন অশুভ সাহানা

রাগের সন্ধে তালে তালে বাজছে। সমন্ত জগৎ আজ মধুর সন্ধীতে কানার কানার পূর্ব, নিঃশেষ পূর্বতা পরম অপূর্বতার সংগাত্র, তাই তার কানে আজ কোন শব্দ প্রবেশ করছে না। সে অস্থিরভাবে এপাশ ওপাশ করতে লাগল, যেন সে গৌভাগ্যের সোনার চতুর্দোলাটিতে আরোহণ করেছে। ত্বথ যে ভ্রেথের মতোই অসহ্য এ ধারণা অবোধ বালিকার ছিল না—হ্বথের ভরঙ্গাভিযাত কথন তাকে স্বপ্লের ডাঙায় তুলে দিয়ে গেল—সে জানতেও পারল না!

ভোরবৈলা বৈরাগীতলা বলে এক গাঁয়ে নৌকা হুখানা গিয়ে ভিড়ল।

ডাকু বলল—বাবা মোহন, তুমি এক কাজ করঁ। ছিপ নৌকাথান। করে তুমি এগিয়ে যাও, কদিন হল গ্রামছাড়া, সবাই ছশ্চিস্তা করছে। আমি এদের নিয়ে পিছনে আসছি।

তারপরে বলল—কাল থেকে কারো স্নানাহার•হয় নি—আজ এথানে রায়। করে থেয়ে নিয়ে বিকাল বেলা তক স্নামরা নৌকা ছেড়ে দেব।

মোহন বলল—সে থুব ভালো হবে, আমি ততক্ষণ গাঁয়ে গিয়ে পৌছব। আপনারা ধীরে হুছে আহ্বন—এখন আর তাড়া কিলের ?

ভারু বলল—তা হলে তুমি এগিয়ে যাও বাবা। আর গিয়ে ভোমার বাবাকে আমার নমস্কার আর কুঠিবাড়ির চৌধুরীবাবুকে আমার প্রণাম জানিও, তাঁদের বলো যে এতদিন আমি শয়তানের সঙ্গে ছিলাম বলে দেবতার মাহাত্ম্য বুঝতে পারি নি। আমরা আজ বিকাল বেলায় নৌকা খুলে দিলে কাল ভোরবেলার আগে গিয়ে পৌছতে পারব না—বড় নৌকা, ধীরে যাবে।

মোহন ছিপে গিয়ে উঠল। বড় নৌকাথানীর দিকে তাঁকিয়ে দেখতে পেল

—ঝাঁপের ফাঁকে একথানি অতি পরিচিত মৃথ, কিন্তু তাতে কি যেন একটা
পরিবর্তন ঘটেছে—রাত্রিবেলার পদ্মকুঁড়ি ভোরবেলায় যেন পূর্ণ বিকশিত পদ্ম
হয়ে ফুটে উঠেছে। মৃথ্ধ মোহন দেই মৃথ্থানির দিকে অপলক তাকিয়ে রইল

—ছই নৌকার দ্রজ ক্রমেই বাড়তে লাগল, অবশেষে এক সময়ে দে মৃথ্
চর্মকক্র দীমার বাইরে গিয়ে পড়ল! কিন্তু মৃথ্ধ মোহনের তবু মনে হতে লাগল
ক্রে তথনো দেই মৃথ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে! কবিরা একেই বলৈ দিয়া দৃষ্টি।

## . পরিহাস

সোভাগ্যোদয়ের সংবাদ উচ্চন্থরে ঘোষণা করতে নাই—এমন কি তা নিম্নে মনেও অভিরিক্ত আহলাদ করা উচিত নয়। মাছ্যের অদৃষ্টাকাশে ছে শনিগ্রাছ বিরাজমান অনেক সময়েই মাছ্যের পোভাগ্যোদয়কে দে এক প্রকার স্পর্ধার আভাস বলে গণ্য করে। বাঙালী চাষী কথনো ছীকার করে না ছে সে এবারে ভালো ধান পেয়েছে—এ কেবল জমিদারের গোমন্তাকে কাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে মনে করলে ভূল হবে। তার অভিজ্ঞতা বলে বে স্থপংবাদ ঘোষণা করবার পরেই হয় তো হঠাং বান এসে উপস্থিত, ক্ষেত ভূবে গেল। কিংবা ফ্রাল কাটবার মুথে আকাল বর্ষণ নামল—মাঠের ধান মাঠে পচল, ঘরে ভোলা গেল না। তাই সে স্থপংবাদটাকে ঘথাসন্তব অস্বীকার করবার আশায় গোপন করে—খুব ভালো ধান পেলেও বলে—কটা দানা পেয়েছি!

মাছবের জীবনের সব ক্ষেত্রেই শনির দৃষ্টি সদা জাগ্রত। তাই দেখি সৌতাগ্যশিধরের পাশেই গভীরতম খাদ—একটু অসতর্ক হবা মাত্র পদখলনের আশকা। মাছ্য যখন সৌতাগ্যগৌরবে আনন্দ প্রকাশ করছে তথন সেই আনন্দকোলাহলের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শনি তার নিশিততম শরে শান দিয়ে তাকে তীক্ষতর করে তুলতে থাকে—তারপরে ঠিক স্থযোগ বুঝে শর এমে আঘাত করে চরম মূহুর্তে—অদৃষ্টের শর প্রায়ই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।

মাহ্য আর শনিগ্রহে কেন এই আড়াআড়ি কে বলবে? মাহ্যবের া. ক কিলের তার শত্রুতা? কিংবা এমন হওয়াও বিচিত্র নয় যে লে শক্রুর চেয়েও ভীষণতর! শক্রু নিষ্ঠর—নিষ্ঠরের চেয়েও ভীষণ যে নির্মা! শক্রুতা বন্ধুত্বের বিকার। বিক্বত ভালোবাদাই হিংদার আকার ধারণ করে—তাতেও হৃদয়ের দম্পর্ক আছে কেবল দে সম্পর্ক এখন বিবাক। কিন্তু নির্মের সঙ্গে হৃদয়ের মমন্তবোধ কোথায়? যে শনি গ্রহ আপন কক্ষে ভাসমান—হঠাৎ তার নজর পড়ে মর্ত্যবাদীর ক্ষুদ্র দৌভাগ্যের উপরে—অমনি দে তার অমোঘ অস্ত্র নিক্ষেপ করে! হিংদায় নয়, কোন উদ্দেশ্ত প্রণোদনায় নয়! অকারণে! অকারণে! ওতেই তার আনন্দ! ওতেই তার উল্লাস! ওই তার বিনোদন—ওই তার থেলা! মাত্র্য কাঁদে—তার অশ্রবিদ্র মৃক্রে সে আপন মৃথ দেখে হাসতে থাকে—ওই তার স্বভাব! মাত্র্যের বুকফাটা আর্তনাদের সঙ্গে সে তার বীণা মিলিয়ে নিয়ে সকীতের বিশ্রম্ভ আলাপ চালায়! ওই তার রীতি!

প্রাচীনের। শনির এই স্বভাবের সংবাদ রাখতেন। গ্রীকরা একেই বলভ Irony! আর রামায়ণ, মহাভারত তো শনির নির্মম বিলাসের ধার্কাতেই সচল হয়ে বহুমাম। দশরও পত্নীপ্রেমে বিগলিত হয়ে কৈকেয়ীকে ছটি বরদানের অন্দীকার করেছিলেন—সেই ছটি বর রঘুবংশের দান মুহূর্তে ছটি নিশিত শায়কের মতো এসে পড়ল সোভাগ্যলগ্রের শিথরদেশে তক তাদের নিক্ষেপ করেছিল ? শনি ছাড়া আর কে ?

দেবত্রত প্রতিজ্ঞা করেছিল যে সে কে বা সিংহাসনের দাবি রাখবে না ? তাতেই হল সে ভীম! কিন্তু যে পারিবা। কিবাদ থেকে সিংহাসন রক্ষা করবার আশায় সে প্রতিজ্ঞা করেছিল সে বিবাদ কি বন্ধ করতে পারল ? শেষ পর্যন্ত সেই সিংহাসনই ভেসে চলে গেল কুরুপাওবের সম্মিলিত রক্তধারায়! আবার ধর্মরাজ যুধিষ্টির স্বপক্ষকে রক্ষা করবার ইচ্ছায় জোণাচার্যের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে অখ্যামা নামে কুঞ্জর নিহত হয়েছে। যে-অখ্যামার নিধন-সংবাদ গুরুর গোচর করা ছিল তাঁর ইচ্ছা—সেই অখ্যামাই কিনিজিত পাণ্ডব পুত্রগণকে হত্যা করে পাণ্ডবগণকে নির্বংশ করে নি! এ সব শর কার তুণে গুপ্ত ছিল—গুই শনি গ্রহের!

তাই দৌভাগ্যে কখনো উন্নদিত হতে নেই, স্বস্থি অহঁভব করতে নেই, কারণ শিথর যেথানে উচ্চতম থাদ যে দেখানেই গভীরতম। তাই দৌভাগ্যকে চোরাই ধনের মতো ভোগ কর, তাই দৌভাগ্যকে গুপ্ত প্রণয়ের মতো উপভোগ কর, তাই দৌভাগ্যাদয়ে নিজেকে নিজে ঠকিয়ে বল তেমন কিছুই পাও নি! এত করেও বাঁচতে পারবে কি নী জানি না, কারণ মাহ্যের প্রতিদ্বনীটি একাস্কভাবে মানবদপ্রকবিরহিত—দে নিষ্ঠ্রের চেয়েও ভীষণ, সে শ্বম নির্মম, দে যে হিংদার সায়াদী। এত করেও বাঁচতে পারবে চলন—১৫

কি না জানি না—এই কাহিনীর পাত্রপাত্রীগণ তো পারল না—এই মাত্রজানি।

আন্ধ ভাকু রায়, মোহন, কুদমি আর চাঁপার সোভাগোর উবা—কিন্তু ঘটনা এমনি মোড় ঘূরে গেল যে প্রভাতের আশার আলো সন্ধ্যার অন্তিম শিথার পরিণত হতে বিলম্ব ঘটল না! কিন্তু একে অপ্রত্যাশিত বলব না, যেহেতু শনির ক্রিয়ার মতো নিশ্চিস্ত ও প্রত্যাশিত আর কি আছে? যে শরটিকে বিশেষ করে সাজিয়ে হযোগের অপেকায় রক্ষা করেছিল—আজ তাকৈ নিক্ষেপ করল—আমার পাত্রপাত্রীদের জীবনে। দেউল ধ্বদে পড়ে চ্ড়ার ক্রিশ্ল বক্ষে এসে বিধ্বা হতভাগ্য আশ্রিতের।

নদীর ধারে গাছতলায় একখানা মাত্র বিছিয়ে চাঁপা ঠাকুরানী বনেছে, তার কোলে মাথা রেথে কুমমি শায়িত। চাঁপা আদরে তার মাথায় মুথে হাত ব্লিয়ে দিছে। কুমমি কোন কথা না বলে মুগ্ধভাবে পড়ে আছে—
ভাবছে তার মাথাকলে ঠিক এমনি ভাবেই আদর করত।

চাঁপাও নীরব, সে কী ভাবছে জানি না, হয়তো হজনি বেঁচে থাকলে আজ ঠিক এমনি বড় হত। মনে মনে নীরবে ছজনের একজনে মাতৃম্পর্শ, আগ একজনে সন্তানম্পর্শ অহুভব করছে। চাঁপার মন এখন অনেকটা প্রকৃতি একদিনের উন্নাদ রোগ একটা প্রকাণ্ড আঘাতের ফলে যেন শাস্ত হয়ে গিয়েছে—তার উপরে অতৃপ্ত সেহের আকাজ্ঞা কুসমির মধ্যে চরিতার্থতা লাভ করেছে। এখন তাকে দেখলে ব্যাবার উপায় নাই যে জীবনের অনেক বংসর দে পাগল হয়ে কাটিয়েছে।

ভাকু রায় বজরার মধ্যে ঘুমোল্ছে—গত হুরাত্রির বিশ্বত নিশ্রার দেনা দে শোধ করছে। মাঝিরাও একটু জিরিয়ে নিচ্ছে, আবার সারারাত নোকা বৃষ্টতে হবে। নদীর তীর থেকে বৈরাগীতলা গ্রাম আধ ক্রোশ পথ হবে। সেখানে প্রতি বছর এই সময়ে বৈরাগীদের একটা মেলা বদে, দ্র দ্রান্ত থেকে অনেক বৈরাগী আদে। এখন মেলা ভেঙে গিয়েছে, দলে দলে লোক ফিরে চলেছে।

চাঁপা ও কুসমি একান্তে বসে ঘর-মুখো সেই জনতার স্রোত লক্ষ্য করছিল।
অধিকাংশ লোকে হেঁটে চলেছে, অবশ্র গোদের গাড়ির নংখ্যাও কম নয়। যারা
মেলায় সওলা বেচতে এসেছিল তাদের অনেকে টাটু ঘোড়ায় মাল চাপিয়ে নিম্নে
চলেছে—যাদের ঘোড়ার সন্ধতি নেই তারা কাঁথে মাথায় বোঝা নিয়েছে।
এমন সময়ে তারা লক্ষ্য করল জনতাস্রোত থেকে ভ্রষ্ট ছজন প্র্যোচ়া বোইমী
খঞ্জনী বাজিয়ে গান গেয়ে চলেছে—

'গগনের পূর্ণিমা চাঁদ নদীয়ায় উদয় গো তার নাইকো তিথি, নাইকো অন্ত নাই কভু বিলয় গো।'

শৃত্ত নদীতীরে, শাস্ত ছপুরে, মৃহগুঞ্জিত সেই গান চাঁপার কানে বড় মধুর শোনাল। গানটা ভালো করে শুনে নেবার আশায় সে ডাক দিল—ও বোষ্টমী, একবার এদিকে এদ।

বোষ্টমীরা কাছে এদে দাঁড়াল।

চাঁপা বলল — তোমাদের গানটা বড় মিষ্টি লাগছিল, তাই ডাকলাম। তথন তুজনে গলা মিলিয়ে ধঞ্জনী বাজিয়ে স্থক করল—

তার নাইকো তিথি, সেই অতি ।
মনের মাঝে জাগছে নিতি
মনে আছে তাই তো ভুবন
চাঁদের জ্যোৎসাময় গো।

গান শেষ হলে তন্ময় চাপা চুপ করে রইল ! তথন বোটমীদের একজন ভধাল, ঠাককন—ওটি বুঝি তোমার মেয়ে ?

চাঁপা চমকে উঠল—নিজেকে সম্বরণ করে নিয়ে বলল—ই। মা, ঠিক ধরেছ।
এবারে চাঁপা বলল—তোমাদের বাড়ি কোন গাঁয়ে ?

বোষ্টমীরা একদকে হেদে উঠল, একজন বলল—বোষ্টমের আবার বাড়ি-ঘর আছে নাকি ? সব জার্মগাই আমাদের নদে শান্তিপুর।

চাঁপা বলল-কিন্তু এক সময়ে তো বাড়িঘর ছিল।

— ছिল বই कि মা! मवह हिल्। अटनत এकজন উত্তর <del>ক</del>রল।

চাঁপা শুধাল—তবে সব ছাড়লে কেন ?

—গুরু ডাক দিলেন মা, না ছেড়ে উপায় কি ?

চাঁপা বলল—ব্ঝতে পার্ছি মা, অনেক ত্থে কট পেয়ে তবে সংগাঁর ছেড়েছ। বোটমীদের একজন কথাবাতী বলছিল—আর একজন এক-আধ্টা হা, না ছাডা চপ করেই ছিল!

শেই কথালু ৰোষ্টমীটি বলক—রিদ না কাটলে কি নৌকা স্রোতে ভাগে! ভারপর একট্ট থেমে বলল—রিদি কাটতে গেলে লাগবে বই কি!

চাঁপা শুধাল—কতদিন হল তোমরা ভেক নিয়েছ ?

একজন অপরের দিকে তাকিয়ে সময় সম্বন্ধে নীরব সমর্থন জেনে নিয়ে বলল—তা পাঁচ-সাত বংসর হাঁবে বই কি!

্র্টাপা শুধান—এবারে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—ঠিক উত্তর দিও। মনে শাস্তি পেয়েছ কি ?

পূর্বোক্ত বোষ্টমীটি বলল—মা, কঠিন কথা তুললে। কিন্তু ঠিক উত্তর দেব। সংসারে থাকতে একটা কুকাজ করেছিলাম, কেবল তারই জভে মাঝে মাঝে কষ্ট পাই।

চাপা বলল-এমন কি কাজ ওনতে পাই না ?

বোষ্ট্রমী বলল-বিধবার বিয়ে দিতে সাহায্য করেছিলাম।

এতক্ষণ কুসমি নীরব ছিল—এবার সে খিল খিল করে হেসে উঠল—বলল, —বিধবার নাকি আবার বিয়ে হয়!

চাপা বলন, সেটা এমন কি অপরাধ! তোমাদের মধ্যে তো বিধবার বিষে হয়েই থাকে।

বোইমী বলল—তথন তো আমরা বোইম হই নি—

চাঁপা ভধায়—তবে এমন কাজ করতে গেলে কেন?

বোটমী বলে—তথন তো ধর্মজ্ঞান হয় নি মা, গুরুর কুপাও হয় নি, ভাবলাম তিন বছরের মেয়ে বিধবা হয়েছে বলেই কি সারা জীবন ভূগবে—

চাঁপা বাধা দিয়ে শুধাল—ঐ.তিন বছর বয়সেই আবার তার বিয়ে দিলে ? বোষ্টমী বলল—আমরা বিয়ে দিই নি মা, কেবল সে যে বিধবা এই কথাটা। চেপে রেখেছিলাম।

চাঁপা <sup>\*</sup>বলে—বেশ তো, মনে যখন খটকা আছে, তার বিয়ে যাতে না হয় ভাই কব না কেন।

- -পারলে তো করি।
- --বাধা কি ?

বোইমী বলে—দে যে এখন কোধায় জানতে প্লারলে অবশুই চেষ্টা করতাম! বিন্মিত চাঁপা বলে—দে কি তবে তোমাদের কেউ না?

(वाष्ट्रेभी रल-ना रगा ना।

তথন অপর বেষ্টিমী বলল—সই, ওসব কথা থাক না।

পূৰ্বোক্ত বোইমী চাঁপার উদ্দেশ্যে বলল—সই মেয়েটাকে মাহুষ করেছিল —বড ভালোবাসত, এখন তার কথা উঠে পড়লে ও সহা করতে পারে না!

চাপা সমবেদনার সঙ্গে বলল – তবে থাক মা ও সব কথা! পাপপুণোর হিসাব যিনি রাথেন তাঁর একচুল এদিক ওদিক হয় না! **আমাদের ওসব** কথায় কাজ কি মা।

এবারে কুসমি নীরব বৈঞ্বীর দিকে তাকিয়ে বলল - বোঁইমী, তুমি একটা গান কর, শুনি।

দে খন্তনী ঠকে আরম্ভ করল—

পোহাল নবমী নিশি
উমা কাঁদে একা বিদি
উঠো না তপন ওরে,
ডুবো না মলিন শশী—

গানের সঙ্গে বঙ্গে তার চোথ দিয়ে জল পড়তে লাগল— দে গেয়ে চলল—

> তিনটি দিনের তরে এসেছিল ফিরে ঘরে তিনটি নিমেষ প্রায় দিন কটি গেল খসি

তার স্বরের মূছ নায় জৈচে ছির অপরাই ছল ছল করে উঠল, অদ্া একটা 'চোখ গেল পাখি' দাকণ আতিনাদ করে উঠল—আর দেই গাছের ছায়ায় উপবিষ্ট কয়টি প্রাণীর মনের মধ্যে বিভিন্নন্থী করুণার প্রবাহ অশ্রত কলধ্যনিতে বইতে লাগল।

গান শেষ হলে কুসমি ভুধাল — বোইমী, তুমি কাঁদছ কেন ? বোইমী বলল — এখন বুঝবে না মা, বিয়ে হোক ভারপরে বুঝতে পারবে,

ষ্মামার চোখের জলের ষ্মর্থ।

ভারপরে থেমে বলল—বিয়ে বৃঝি হয় নি ? কুসমি নীরবে হাসল।
বোষ্টমী বলল—বৃঝেছি, আার দেরি নেই। আহা স্থী হও মা!
কুসমি ভূষোল, মেয়েটি বৃঝি মারা গিয়েছে ?
বোষ্টমী বলল—তা হলেও বৃঝি এত তুঃথ হত না!

—তবে ?

বোষ্টমী বলল—ভাকে দিয়ে দিলাম।

-con?

বোষ্টমী বলল—কেন কি ! .পেয়েছিলাম একজনের কাছে থেকে—আবার দিয়ে দিতে হল আর-একজনকে!

কুসমি বলল—এতক্ষণ ঐ বোষ্টমী যার কথা বলছিল দেই মেয়েটি বৃঝি ? বোষ্টমী বলন—হাঁ, মা ।

তারপর বলল—তিন বছর বয়সে বিধবা হয়েছিল, ভাবলাম দে কথা গোপন করে দিয়ে দিই। বুড় হয়ে বিয়ে করে স্থী হোক। কুসমি শুধায়—তবে আবার তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন ? তার স্থাধ হাই দেবার ইন্ছায় ? সে হয়তো এতদিনে ঘরসংসার নিয়ে স্থাথ আছে— তার সে স্থাথ আগুন দেবার চেষ্টা কেন ?

বোষ্টমী উত্তর না দিয়ে কেবল কপালে হাত ঠেকাল।

এবারে বোইমী টাপার দিকে ফিরে শুধাল—হাঁ মা, তোমার মেয়ের বিয়ে কোথায় ঠিক করলে ?

চাঁপা দে সম্বন্ধে কিছুই জানত না, কিন্তু কিছু জানি না বললে মাহদম্পর্কে শিথিলতা জ্ঞাপন করতে হয়, কাজেই বলল—সব ঠিক হয়েছে, এবারে হবে।

বোষ্টমী ভগাল-বরের কি নাম?

চাঁপার ফিরবার পথ নাই—তাই সে বলে ফেলল—মোহন।

নারীজাতির সহজাত পটুত্বে মোহনের সঙ্গে কুসমির সম্বন্ধী। সে অসুমান করে নিয়েছিল। আর এই অল্প সময়ের মধ্যে কুসমির মুথে মোহন সম্বন্ধে অনেক সংবাদ সে সংগ্রহ করে ফেলেছিল। সে লক্ষ্য করেছিল যে মোহনের প্রসন্ধ তুলে দিলে কুসমির কথা আর থামতে চায় না। তাতে করে মোহন-দম্পর্কিত সন্দেহটা আরো পাকা হয়েছিল।

বিবাহের প্রশঙ্গ উঠে পড়ায় চারজন রমণীই একান্ত কৌতৃহলী হয়ে উঠল— অবশ্য কুসমি মনে মনে।

মোহনের বাড়িঘর, ক্ষেত্রথামার, আত্মীয়পরিজন দকলেরই পরিচয় নেওয়া এবং দেওয়া হল। যেথানে চাপার কল্পনা ও অন্থমান ব্যাহ্বার মতে। হয়— কুদ্মি দেথানে তথ্য-প্রমাণ যোগায়।

সব শোনা শেষ হলে বোটমী তুজন সমস্বরে বলে উঠল—আহা, বাছা আমার স্বথী হোক।

তারা যথন উঠবার উপক্রম করছে—তথন চাঁপা বলল—তোমরা একবার ষেও না আমাদের বাড়ি—

একজন বলল—যাবো বইকি মা, বোটমদের কাজই তো ঘুরে ঘুরে বেড়ানো, কোন গাঁয়ে তোমাদের বাড়ি ? াপা বলল—ধুলোউড়ি।

—ধুলোউজি ?

নামটি শুনে তার। ত্রন্তনে চমকে উঠল।

তাদের ভাব লক্ষ্য করে চাঁপা শুধাল—তোমরা অমন করলে কেন ?

একজন বলল-কিছু না মা, শোনা-গাঁয়ের নাম কি না ?

আর-একজন বলল—ধুলোউড়ির নাম কে না শুনেছে ?

ছুজনে বলল—যাবো বইকি মা, একদিন গিয়ে বর-বউকে' আশীবাদ করে আসব।

এই বলে তারা উঠে পডল।

এমন সময় হাই তুলতে তুলতে ভিজে গামছা দিয়ে গায়েব ঘাম মূছতে মূছতে ভাকু রায় নৌকার ল্বাইরে এসে দাঁড়াল, ডাক দিল—মধু, তামাক দিয়ে যা।

বোষ্টমীদের একজন তাকে কিছুক্ষণ ভালো করে দেখে নিয়ে বলে উঠল—
রায়মশায় না ?

ডাকু তাকে চিনতে পারল না, ভগাল—কে? আমি তো বাপু চিনতে পারলাম না।

বোষ্টমীট বলল—এখন আর চিনবেন কী করে ? বুড়ো হয়ে পড়েছি যে।
এবারে মনে হল ডাকুর পুরাতন স্মৃতিতে কী একটা পরিবর্তন ঘটল—
সেবলে উঠল, আরে, এ যে দেখছি সৌদামিনী।

তারপরে বলল—তা বাপু আমার দোষ কি ! এ বোষ্টম বেশে তোমাকে চিনব কেমন করে ? তারপরে এ্থানে কোথায় ?

সৌদামিনী বলল—বৈরাগীতলার মেলায় এসেছিলাম। তা সব ভালো তো ?

এমন সম্য্রে মধু তামাক নিয়ে এল। ছ'কোতে আচ্ছা করে কয়েকটি টান দিয়ে ডাকুবলল—হাঁ, এক রকম চলে যাচ্ছে!

এবারে সৌনামিনী .ভূগাল, আমাদের মেয়েটা ভালো আছে তো?

কতদিন মনে করেছি একবার থোঁজ নিই। কিন্তু একে দূরের পথ, তাতে আবার,—

বাক্যটা অসমাপ্ত রেথে আবার ভ্রধান—ভালো আছে তো?

ভাকু অপর বোইমীটির পরিচয় জানত না, আর চাঁপাকেও সে চেনে না, কাজেই কোনরকম সন্দেহের ত্রকাশ তার ছিল না, বিশেষ দীর্ঘনীনের স্ত্রে যে মেয়ের প্রতি তার কন্তার অধিকার জন্মে গিয়েছে তাকে যে কেউ আবার ফিরে দাবি করতে পারে—এ আশকার ছায়াও তার মনে ছিল না—তাই সেহাসতে হাসতে বলল—ভালো আছে কি মন্দ আছে নিজের চোথে দেখ না—ওই তো সে গাছতলাতে বসে।

এই বলে দে পরম নিশ্চিন্ত মনে হুঁকোর আবার মর্যান্তিক টান দিল।
সন্মুথে বজ্ব পড়লেও বোষ্টমীরা গোধ হর এমুন চমকে উঠত না।
সৌদামিনী অপরাকে লক্ষ্য করে চীংকার করে উঠল—ও মোতি, এ যে
আমাদের স্কজনি।

মোতি ছুটে গিয়ে কুষমির গলা জড়িয়ে ধরে বলে উঠল—ওরে মারে! এতদিন কোথায় ছিলি?

মোতি কাঁদতে লাগল, সোলামিনী কথন কাঁদে, কথন হাসে।

হঠাং কি ঘটন চাঁপা ও কুদমি বুৱতে পারে না! অবাক হয়ে থাকে! দ্বিতীয়া বোটমীর সঙ্গে কুদমির কি সম্পর্ক তাকু অনুমান করতে পারে না!

বিশ্বরের ধাকা কমলে চাঁপা ওধায়—কুসমিকে তোমরা চিনতে নাকি ?

- —চিনব! মোতি কাঁদতে থাকে!
- —আমরা চিনব না তো কে চিনবে! বলে দৌদামিনী কথন পাপলের মতো হাদে, কথনো কাঁদে।

কুসমিকে কোলে টেনে তার মাথায় হাত ব্লোতে ব্লোতে মোতি বলতে থাকে,—আমার দেথে কেমন দল হয়েছিল এ আমাদের স্থজনি না হয়ে যায় না!

স্জনি! চাঁপার স্বৃতি চমক খায়!

মোতি বলে চলে—একদিন দাদা বিকাল বেলা এতটুকু মেয়েটাকে নিয়ে এনে দিল—বলল, মোতি তোরে ছেলেমেয়ে নেই, মেয়েটা তোকে দিলাম, পালন কর!

একটু থেমে, কুসমির কপালে চুম্বন করে আবার বলে—আমি বললাম, দাদা, এ মেয়ে কোথায় পেলে ? দাদা হেদে বলে পথে কুড়িয়ে পেয়েছি।

তারপরে নিজের মনেই বলে—এমন ধন নাকি পথে ঘাটে কুড়িয়ে পাওয়া যায়।

আবার শুরু করে—আমি বললাম দাদা, মেবেটার যে মূথ শুকিয়ে গিয়েছে! দাদা বলল – পথে হুধ কোথায় পাব রে! আর বিলের কাঁজি থেকে ভোদের গ্রাম তো সামান্ত পথ নয়।

—বিলের কাঁধি। চাঁপার শ্বতিতে ওলটপালট ঘটে। সে চীংকার করে শুধায়—তোমার দাদার কি নাম ? বিশ্বিত মোতি বলে—যতু চাকি!

—বিলের কাঁধি! যতু চাকি! ওবে আমার পোড়া কপাল—এই কথাগুলি বলতে বলতে চাঁপার মুখচোথের ভাবে আকস্মিক পরিবর্তন ঘটল—সে আর কিছু বলতে পারল না, মুছিত হয়ে পড়ে গেল!

এ আবার কোন সম্ভাবনার নৃতন স্থা দেখা দিল কেউ বুঝতে পারে না।
তারা চোথে জল ছিটিয়ে, মাথায় হাওয়া করে চাঁপার চৈততা সম্পাদনের চেটায়
প্রবৃত্ত হল। কেবল কুদমি মনে মনে ভাবতে লাগল—তবে আমিই সেই
বিধবা মেয়ে।

এবারে পাঠক এই কাহিনীর পূর্বজন এক পরিচ্ছেদের ঘটনা মরণ করলে উপস্থিত পাত্রপাত্রীগণ যে পরিচয়-বিভ্রান্তিতে পড়েছে তা থেকে উদ্ধার পাবেন।

কুসমির পূর্বজন নাম স্ক্রজনি। সে চাপার সন্থান। পরস্থপের অত্যাচার থেকে রক্ষা করবার আশায় চাপা বিলের কাঁধি গ্রামের যত্ চাকি নামে একটি গৃহস্থের হাতে কুসমিকে দান কুরে। যত্ চাকি কুসমিকে দিয়ে আসে তার বান মোতিয়ার হাতে। সেধানে তিনবছর বয়সে তার বিবাহ হয়—কয়েক
য়াস পরেই তার বৈধবা ঘটে। তথন মোতিয়া তার সই সৌলামিনীর সাহায্যে
ছাকে দান করে বিপত্নীক ভাকু রায়কে। ভাকু রায় তাকে মাতৃল-গৃহে
প্রতিপালিত নিজ কল্লা বলে সমাজে চালিয়ে দেয়। এসব তথ্য পাঠকের অজ্ঞাত
য়ে, যদিচ উপস্থিত পাত্রপাত্রীগণ কেউই ঘটনার সমগ্ররূপ অবগত নয়— সকলেই
বঙ্গা জানে—আর সেই কারণেই বিভ্রান্থিতে পতিত।

সন্ধ্যার পরে চাপার মূর্ছ। অপগত হল—কিন্তু সে উঠবার চেটামাত্র করল না, মূর্ছিতের মতোই পড়ে রইল। কেবল শারীরিক তুর্বলতা নয়, নিজের অবস্থাটা কী দাঁড়াল ভাববার জন্তেও তার অবকাশ প্রয়োজন—তাই সেউঠবার কোন উভ্তম প্রকাশ করল না। তার মূনে আর কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে কুসমি-ই তার হারানো মেয়ে স্কজনি। তার মূত্য কথনো কথনো স্কজনির দংবাদ সংগ্রহের চেটা করেছে—কিন্তু যত্র চাকির মৃত্যু হওয়ার পরে স্কজনির স্ত্র একেবারেই লুপ্ত হ্রেছিল—সে মনকে কতবার ব্রিয়েছে যে স্কজনির মৃত্যু হরেছে।

কালকে অপ্রত্যাশিত ভাবে কুদমিকে পেয়ে যথন তার মাতৃষ্মেই উদ্বোধিত হল তথন তার কল্পনার এমন ত্রংসাহস হয় নি যে কুদমিকে হজনি বলে মনেকরে। সে ভেবেছিল—না হয় এই মেয়েটিকে অবলম্বন করেই মাতৃষ্মেহের সার্থকতা হোক। এমন সময়ে অভাবিত হতে সে হজনিকে পেল। প্রথমে তার মনে হল—তাকে মাতৃপরিচয় দিয়ে বিগুণ আগ্রহে কোলে টেনে নেয়। কিন্তু তথনি মনে হল—অদৃষ্টের ফাঁস ছিন্ন করা এত সহঁজ নয়। সে ব্রল মাতৃপরিচয় দিতে গেলে পিতৃপরিচয় দিতে হয়। কি পিতৃপরিচয় সে দেবে? সেতে বিবাহ-জাত সন্থান নয়! নিজের কন্তাকে এ পরিচয় দেওয়া কি সম্ভব? একবার মনে হল পরস্তপকে স্বামী বলে পরিচয় দিলেই বা ক্ষতি কি প্রস্তুত্ত তথনি আবার মনে হল, সর্বনাশ! তাতে যে স্বীকার করা হয় পিতাক কৃত্বক কন্তা আক্রান্ত হয়েছিল! সে পর্থ করে দেখল—অদৃষ্টের তর্বারি ছানিকে ধারালো। পিতার পরিচয় না দিলে কন্ত্যু-হয় জারজ, স্বার পিতার

শরিটিয় দিলে হয় • কী হয় তা আর স্কৃষ্ মন্তিকে চিস্তা করতে শারল না।
তথন সে বুঝল বছদিনের হারানো কলাকে পেয়েও তাকে আপন কলাবলে
বুকে টেনে নেবার পথে নিদারুণ অদৃষ্ট ত্তর বাধা স্বাষ্ট করে রেখেছে! তথন
সে হির করল যত শীঘ্র সন্তব, প্রথম স্বযোগেই তার স্থানত্যাগ করা উচিত,
নিয়তো কুসমির কাছে থাকলে কোন তুর্বল মূহুর্তে সে কুসমিকে আপন পরিচয়
দিয়ে বসবে। নিতরভাবে চোথ বুঁজে শুয়ে শুয়ে এই সব চিন্তা করতে
লাগল।

অন্ধকারের মধ্যে মৃথ গুঁজে বদে কুদমি ভাবছিল—দে দেগল যে এক মুহুর্তের মধ্যে অদৃষ্টের অস্থাঘাতে তার পূর্বাপর ছিন্ন হয়ে গিয়ে দে শৃত্যে ঝুলছে। দে বুঝল—ডাকু রায় তার পিতা নয়, ক্ষান্তবৃড়ি তার ঠাকুরমা নয়! দে বুঝল কে তার পিতা, কে তার মাতা কেউ জানে না! দে বুঝল লাপাঠাকুরানীর কোলে তুলে দিয়ে একমুহুর্তের জন্ম অদৃষ্ট তাকে মানুস্মেহের স্পর্শ দিয়ে পরমূহুর্তেই তা কেড়ে নিল—শৃত্যতাকে দ্বিগুণ শৃত্য করে দিল। আর স্বচেয়ে বেশি করে বুঝল—দে বিধবা! দে বুঝল তার অতীত যেমন অজ্ঞাত, তার ভবিত্যং তেমনি নিশ্চিত! মোহনের কথা মনে পড়ে, মোহনের ভালোবাদা মনে পড়ে, মোহনের বিদায়কালীন দেই আগ্রহাতুর মুখ্থানি মনে পড়ে ফুল্টাথ দিয়ে ধারবাহী জল পড়তে লাগল।

সৌদামিনী ও মোতির মনের অবহাও অত্তরপ। অল্লকণের পরিচয়েই তাদের নারীহনর কুদমিকে ভালোবেদে কেলেছিল — কিন্তু অদৃঠ তাদের হাত দিয়ে কুদমিকে কি আঘাতই না করল—তাকে একেবারে ধূলায় লুটিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ল। তারা এমনি অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল যে কুদমির কাছে যে দতে আর মাহদ করল না—অদ্বে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে জড়বং বদে রইল!

তাকু রায় ভাবছিল-এ কি গেরো! আজ বাদে কাল মেয়ের বিয়ে দেব-

তার মধ্যে একি হান্ধামা উপস্থিত। সে জানত কুসমি তার কল্পা নম্ন-কাজেই এদিক দিয়ে তার বিচলিত হবার সন্থাবনা ছিল না, বিশেষ কুসমিকে কল্পা বলে দাবি করবার লোক যথন কেউ নেই, তথন তার আর চিন্তার কি ? তবে দে শৈশবেই নাকি বিধবা হয়েছিল। কথাটাকে ডাকু ভালো করে আমল দিল না। কোথাকার ঘটো বোষ্টমী এসে এক আষাঢ়ে গল্প বলে গেল-তাকেই কি অভ্রান্ত বলে বিশ্বাস করতে হবে। সে স্থির করল গাঁয়ে ফিরে যত তাড়াভাড়ি সন্থব কুসমির বিয়ে দিয়ে কেলবে! এখন বোষ্টমী ঘটো সরলে বাঁচা যায়! চাঁপার সংক্ষে কোন সন্দেহ তার মনে প্রবেশ করে নি। ডাকু ভাবল-ভোর হবার আগেই নৌকা ছেড়ে দেবে।

জৈ ছের গুমোটবাধা বাত্রি ঘনীভূত হয়ে,এল। পাঁচটি প্রাণী মৃঢ়ের মতো গাছতলায় নীরবে বসে রইল—কারো মৃথে কৃথা নেই। শেষরাতে মেঘের উংকট গর্জনে স্বাই চকিত হয়ে জেগে উঠল—কথন অজ্ঞাতসারে তারা ঘূমিয়ে পড়েছিল, স্বাই দেখল চাঁপার স্থান শৃত্য। কোথায় গেল সে ? কাছাকাছি সন্ধান করা হল—ভাকে কোথাও পাওয়া গেল না।

তথন ডাকু বলল—আমি তো অপেক্ষা করতে পারি না।

সোনামিনী বলল—রায় মশায়, আপনি এগোন, আমরা যদি তার সন্ধান পাই, আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।

সৌদামিনীর কথায় ডাকু পালাবার পথ পেল। সৌদামিনীও পালাবার পথ খুঁ জছিল—এই উপায়ে তুপক্ষের কাজই সহজ হয়ে গে:।

কুসমিকে নিয়ে ভাকু নৌকায় গিয়ে চড়ল। বিদায়ের সময় সৌদামিনী আর মোতি তার সঙ্গে একটিও কথা বলবার সাহস পেল না। কুসমিও কোন উৎসাহ দেখাল না।

নৌকা ছেড়ে দিলে ভাকু বলল,—মা এবার ঘূমিয়ে নে! বোটমীদের আঘাতে গলে বিখাদ করিদনে।

কুসমি শয়ন করল—কিন্ত তার কি ঘুম আসতে পারে! জলের কলধ্বনির সিঙ্গে তান মিলিয়ে তার চোথের জল ঝরতে লাগলু—তার বুক ভেদে গেল।

## বানের মুখে

্মোহন ভাবিতেছে পথ আর শেষ হইতে চায় না। সে বারবার মাঝিদের তাগিদ দিতেছে, ও রহিম, ও করিম—আরও একটু জোরে ভাই।

কখনো বা নিজেই একখানা বৈঠা লইয়া বদে, আবার ি ্ৰ পরে বৈঠা ছাড়িয়া হালে গিয়া বদে—কিন্তু পথ যেন আজ মোহনের দক্ষে আড়ি করিয়া বদিয়াছে।

- —ওটা কোন গাঁ ভাই।
- —রহমংপুর!
- —এতক্ষণে! আমি তে ভেবেছিলাম ওটা নিয়ামংপুব! নাং, আজ তোদের কি হল ?

আবার সে বৈঠা লইয়া বসে।

অবশেষে দে এক জায়গায় ছিপ ভিড়াইয়া নামিয়া পড়িল, বলিল—আমি ংহঁটে রওনা হলাম, তোরা ছিপ নিয়ে আয়।

এই বলিয়া সে ধুলোউড়ির দিকে রওনা হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ চলিবার পরে তার মনে হইল আজ জলস্থল সমস্তই তার বিরুদ্ধে বছরত্ব করিয়াছে। স্থলপথকে তার অনাবশ্রক দার্ঘ মনে হইতে লাগিল। পথ ষতই অফুরস্থ মনে হয়—ততই ক্রত সে চলিতে থাকে। সে ভাবিতেছে কতক্ষণে সে গ্রামে পৌছিবে, কতক্ষণে সে বন্ধু-বান্ধবদের স্থাবাদটা দান করিবে। কেবল বন্ধু-বান্ধবদে বলিলে চলিবে না, ক্ষান্থবৃড়িকেও কথাটা জানাইতে হইবে। অবশ্র তার বাবাকে নিজে জানানো সম্ভব নয়, তবে তার ভরসা ছিল বন্ধুদের মুখ হইতে কথাটা গড়াইয়া মাধব পালের কানে পৌছিবে। সে জানিত মাধব পাল বিবাহে আপত্তি করিবে না।

অবশেষে সঁত্য স্তাই পথ ফুরাইল। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘোর হইবার সঙ্গে সংক্ষেই সে গ্রামে প্রবেশ করিল। বিলের বিপরীত দিক হইতে সে গ্রামে ফুকিয়াছিল, কাজেই বিলের অবস্থা জানিতে পারিল না। নিজের বাড়িতে বাইবার আগে দে ভাকু রায়ের বাড়িতে বাঙরা ছির করিল। জ্যৈষ্ঠ মাদের এই সময়টাতে ধুলোউড়ি হইতে ছোট ধুলোড়িতে হাঁটয়া যাওয়া চলে। দে দেখিল মাঝখানে জল আসিয়া পড়িয়াছে। দে যদি আজ প্রকৃতিস্থ থাকিত ভবে এই অপ্রত্যাশিত কাপ্তে বিময়বোধ করিত। কিন্তু তার মন আজ বাভাবিক অবস্থায় ছিল না। দে একখানা নৌকা টানিয়া লইয়া ছোট ধুলোড়িতে গিয়া উঠিল এবং ছুটিতে ছুটিতে একেবারে ভাকু রায়ের বাড়িতে অলরমহলে গিয়া উপস্থিত হইল।

সে দেখিল ঘরের রোয়াকে একখানা মাত্রের উপরে শুইয়া ক্ষান্তবৃড়ি হাঁপাইতেছে! তাহাকে দেখিবামাত্র ক্ষান্তবৃড়ি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল - ও বাবা মোহন, আমার কুসমি মাকে ক্রোধায় রেখে এলি।

ভাকু ও মোহনের পরস্তপকে অহুসরণ করিবার সংবাদ একজন মাঝি আদিয়া ক্ষান্তবৃত্তিক জানাইয়াছিল। সেই সংবাদ পাইবার পর হইতে ক্ষান্তবৃত্তি শয্যাগ্রহণ করিয়াছিল, মোহন অপ্রকৃতিস্থ ছিল বলিয়াই বৃঝিতে পারিল না যে বাধক্যের সহিত উদ্বেগ মিলিত হইয়া ক্ষান্তবৃত্তিক প্রায় অন্তিম অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছে।

তাহার উদ্বেগাকুল প্রশ্নের উদ্ভবে মোহন জানাইল—ঠাকুরমা, কুদমিকে নিয়ে রায়মশায় ফিরছেন। তোমাকে সংবাদ দেবার জন্মে আমাকে আগে শাঠিয়ে দিলেন।

্ মৃষ্ব্র ঘোলা চোধে একবার আখাদের আলো দেখা দিল—দে বলিল ——আবার বল বাবা।

্রাহন বলিল—রায়মশায় কুসমিকে নিয়ে রওনা হয়েছেন। ভোমাকে স্কংবাদ দেব বলে আমি আগে এলাম।

বৃদ্ধা বলিল—বাবা, বেঁচে থাক।
তারপরে বলিল – বোধ হয় কুসমির বিয়ে দেখে যেতে পারলাম না।
এই পর্যন্ত বলিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

মোহন বলিল—রায়মশায় বললেন যে ফিবেই কুস্মির বিয়ে দেবেন। বুদ্ধা শুধাইল—কার সঙ্গে,বাবা ?

মোহন বলিল—ঠাকুরমা, ঘটক ঠাকুর ঘথন হাজির নেই, তথন নিজেকেই বলতে হল –রায়মশায় জেদ ধরেছেন আমাকেই বিয়ে করতে হবে।

রুকার চোথ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে বলিল—বাবা, এতদিনে ব্ঝি থোকার স্ব্কি হল। কুসমির যে এত সৌভাগ্য হবে তা ভাবি নি !

জাবার একটু দম লইয়া বলিল—কুসমি বড় ভালো মেয়ে।. তোমার কোন কট হবেনা।

থামিল, আবার আরম্ভ করিল—আমি শুনেছি তুমি না থাকলে এই বিপদ থেকে কুসমিকে কেউ রক্ষা করতে পারত না! বেন্চে থাক, বাবা, বেন্চে থাক।

তারপরে দে আপন মনেই বলিয়া চলিল—তুমি আদবার আগে ঘুমের ঘোরে আমি দেখছিলাম যে কুদমি আমার চেলি পরে দি থেয় দি ভুর পরে বিয়ে করতে চলেছে ...বর এল ... তোমাকে চিনতে পারি নি বাবা।

এই •तिया अनि शंभि शंभिल।

তথন কুশমির আগন্ধ বিবাহ সম্বন্ধে বৃদ্ধা কত কি আকাজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিল। সে কোন চেলিখানা পরিবে ? তার খানা না নিজের মায়ের খানা! কোন কোন অলহার কুশমির জন্ম সঞ্চিত আছে বলিল। অ ্বলিল বিবাহদিনের জন্ম কামাথ্যার সিঁত্র অতি মত্রে সে সংগ্রহ করি: নাথিয়াছে, তাহা পরিলে কুশমিকে কেমন মানাইবে! বৃদ্ধা জানাইল কামাথ্যার সিঁত্র যে মেয়ে পরে সে বিধবাঁ হয় না! এই সব বর্ণনায় মোহনের মন রঙীন হইয়া উঠিল!

ঠিক দেই সময়ে মুছিয়া-যাওয়া সিঁথির সিঁতুর অরণ করিয়া, একাকী নৌকার মধ্যে পুড়িয়া কুসমি কাঁদিয়া বক্ষত্ব ভাসাইয়া দিতেছিল।

মোহন বিদায় লইয়া উঠিয়া পড়িল। শেষরাত্রে ক্ষান্তবৃড়ি প্রাণত্যাগ করিল। বিষম কোলাহলে খ্ব ভোরবেলা মোহনের ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঘরের বাহিরে আদিয়া দেখিতে পাইল জনতার স্রোভ চলিয়াছে—তাহাদের ব্যস্তসমস্ত ভাব, মূথে তাহাদের ভন্ন ও নৈরাশ্রের ছাপ। সে দেখিল জনতার মধ্যে
বালক, বৃদ্ধ, জীলোক সব বন্ধসের লোক রহিয়াছে—সমর্থ পুরুষ মান্ত্র্রেরও অভাব
নাই। শিশুরা মায়ের কোলে-কাঁথে, যাহারা কেবল হাঁটিতে শিথিয়াছে জননী
বা বয়য়গণ তাহাদের কোন রক্ষে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। বালক বালিকা
হইতে বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলেরই হাতে কিছু না কিছু ঘরকরনার সরঞ্জাম। সমর্থ
পুরুষেরা মাথায় পিঠে যেখানে পারিয়াছে ছোট বড় নানা আকারের বোঝা
লইয়াছে। বাল্ল, পেটরা, বিছানা, হাড়ি-কু্তি, ধামা-কাঠা, মাত্র, কুলা যে
যাহা পারিয়াছে বহন করিতেছে। মাঝে মাঝে হাতারখানা গোরুর গাড়ি মাল
বোঝাই হইয়া পর্বতপ্রমাণ হইয়াছে—গাড়িতে চে কি হইতে তক্তাপোশ, চাল
ভাল বোঝাই ছালা, পথ চলিতে অসমর্থ বৃদ্ধা বা বোগী—কী না আছে। মোহন
বুরিতে পারিল না—ইহারা কোথা হইতে আদিতেছে—কেন তাহাদের এই
লক্ষীছাডা ভাব।

সে একজনকে শুধাইল—তোমরা কোথায় চললে!
সে কোন কথা না বলিয়া কপালে একবার হাত ঠেকাইল।
সে আর-একজনকে শুধাইল—তোমরা কোথা থেকে আসছে?
সে কোন কথা না বলিয়া আঙুল দিয়া পিছনের দিকে নির্দেশ করিল।
অবশেষে সে একজন চেনা লোক পাইয়া শুধাইল—কেদার ভাই—
এ কি দেখছি।

(करांत वनन-अमरे। अमरे।

আর কোন কথা বলিবার অবকাশ তাহার হইল না, সে ফ্রুত চলিয়া গেল ।
কাহারো কাছে প্রশ্নের সত্ত্তর না পাইয়া সম্গ্রা সমাধানের আশায় সে
জনতার বিপরীত দিকে চলিতে আরম্ভ করিল—সে দেখিল জনতার স্রোতের
আমার শেষ নাই।

চলন-১৬

ক্রতপদে কিছুক্ষণ চলিবার পরে সে কুঠিবাড়ির নিকটে আসিয়া পৌছিল এবং এক নিমেবেই প্রশ্নের উত্তর পাইল । বিলের দিকে তাকাইয়া সে দেখিতে পাইল—বিলের কালো জলরাশি বিভারিত হইয়া গিয়াছে। সে আরও দেখিল প্রথম ছটা বাধের চিহ্নমাত্রও নাই— অবিরল জলরাশি আসিয়া প্রথম বাধটার,—সেটাই মূল বাধ,—উপরে আসিয়া প্রহত হইতেছে। কাল রাভের বেলায় অন্ধকারে সে কিছুই ব্ঝিতে পারে নাই, বিশেষ তথন সে প্রকৃতিস্থ ছিল না বলিলেই চলে।

নৃতন জোড়াদীঘির দিকে তাকাইয়া দে দেখিল গ্রাম পরিত্যক্তপ্রায়, ষাহারা এখনো আছে তাহারা পালাইবার উল্লোগ করিতেছে—দে বুঝিল বিলের আসম আক্রমণ হইতে ধনপ্রাণ বাঁচাইবার উদ্দেশ্যেই জনতা গ্রাম পরিত্যাপ করিয়া চলিয়াছে। সে আর কালব্যয় না করিয়া নতন জোড়া-দীঘির দিকে চলিল। যতই দে অগ্রসর হইতে লাগিল ততই সমস্তার বিরাটত্ব এবং গুরুত্ব বৃঝিতে পারিল। সে দেখিল ক্ষাক্ষেত্র জনহীন, কোথাও একটা গোক-বাছুর পর্যন্ত নাই। জলিধান তথনো পাকে নাই কেবল শিষ तिथा नियाहिन, जात कामकिन मगत्र भारेत्नरे भाकिन, त्नांक जाराहे কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। কোনখানে কাটা ধান তুপ হইয়া পড়িয়া আছে, লইবার স্থযোগ হয় নাই, কোন কোন ক্ষেতে ধান কাটিবার চেষ্টা পর্যন্ত হয় নাই, ক্বৰক আগেই পালাইয়াছে। দে আরও অগ্রসর হইয়া দেখিল অনেকগুলি কুটীরের বেড়া দণ্ডায়মান, চাল কাটিয়া লইয়া গিয়াছে, কোন কোন স্থানে চাল কাটিয়া নামানো হইতৈছে, কোন কোন বাড়ির সন্মুণে তৃপীক্বত জিনিসপত্র অবিক্রন্তভাবে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে – গৃহস্বামী হয় পালাইয়াছে, নয় গোরুর গাড়ির সন্ধানে গিয়াছে। কেহ তাহার কথার উত্তর দিল না, কেহ তাহাকে দেখিয়াও দেখিল না, সকলেই অদৃটের আঘাতে উদ্বান্ত, মাহুষের প্রতি মনোযোগ দিলার সময় তাহাদের নাই। শক্রসৈঞ্জের আকম্মিক আবিভাবে নিরীহ জনপদের যে ভাব হয়-সমন্ত গ্রামটিতে তাহারই ছবি। বিলের ভরে মাহৰ পলাতক। মোহন,বুঝিল ভয়ের ষথেষ্ট কারণ আছে—বেহেতু একটা

মাত্র বাধ দর্বনাশ ও জনপদের মধ্যে বিরাজমান। দেটা ভাঙিলে আর কাহারোর কলা থাকিবে না। দেটার কি অবস্থা দেখিবার উদ্দেশ্যে দের ওলা হইল। একটু অগ্রদর হইতেই বিলের দিক হইতে একটা চাপা গর্জন দে শুনিতে পাইল—দে ব্ঝিল এ গর্জন বিলের স্বভাবদিদ্ধ নয়, বিল তো বোবা! ব্ঝিতে পারিল যম্নার অকাল জোয়ার ছদাম বেগে আদিয়া পড়িয়াছে। ভাবিল, এখন এই বাধটা রক্ষা পাইলে হয়। বাধের কাছে পৌছিয়া দেখিতে পাইল দর্বজন কর্তৃক পরিত্যক্ত দেই মাটির শির-দাঁড়ার উপরে ত্র্ভাগ্যের দেনাপতির মতো বিলের দিকে নিবন্ধদৃষ্টি হইয়া নিঃদক্ষ, নিস্তন্ধ দর্পনারায়ণ একাকী দণ্ডায়মান!

মোহন ছুটিয়া গিয়া দর্পনারায়ণের পাশে দাঁড়াইল। দর্পনারায়ণ শাস্কভাবে বলিল—োহন তুই এসেছিস! তাহার কণ্ঠস্বর উদ্বেগহীন। মনে মনে যে ব্যক্তি সর্বনাশকে স্বীকার করিয়া

তারপরে বলিল—তোর কথাই ভাবছিলাম। মোহন বলিল—বাঁধ তো রক্ষা করতে হয়। দর্পনারায়ণ বলিল—রক্ষা করতে হবে বইকি।

লইয়াছে তাহার তো উদিগ হইবার কথা নয়।

—কিন্তু সবাই যে পালাচ্ছে।

দর্পনারায়ণ বলিল—গাঁয়ের লোক ! না, তাদের দিয়ে এ কাজ হবে না।
আর তা ছাড়া তাদের আর বলবই বা কোন মুখে ? বাঁধ ভাঙবে না বলে
আমার কথার উপরে বিখাদ করেই তারা এখানে এদে ঘর তুলেছিল, ক্ষেত
খামার করেছিল ! আজ আবার তাদের বাধরকা করবার অন্থরোধ করতে
গেলে আমার কথা শুনবে কেন ?

একটু থামিয়া বলল—না, তাদের দিয়ে হবে না। বিশেষ দ্বাই এখন শালাতে ব্যন্ত। মোহন ভথাইল—নবীন আর করিমও পালিয়েছে নাকি? তাদের দেখলাম না।

দর্পনারায়ণ বলিল—না, পালায় নি। তারা আছে, মুকুল আছে আর
তুই আছিন!

–তবে ওরা কোথায় ?

দর্পনারায়ণ বলে—নবীনকে পশ্চিমে আর করিমকে উত্তরে 🤼 ুয়ছি। মোহন ব্ঝিতে না পারিয়া শুরায়—কেন ?

দর্পনারায়ণ বলে—যম্নার বান যতই প্রবল হোক, তার আক্রমণ থেকে বাঁধ রক্ষা করতে পারা যাবে। কিন্তু এর উপরে ধদি বড়ল নদী দিয়ে পদ্মার বান আর আক্রাই নদী দিয়ে বাব এদে উপস্থিত হয় তবে আর কিছু করবার উপায় থাকবে না।

মোহন বলিল—কিন্তু পদ্মার ঘোলা আসবার তো সময় হয় নি, আর আতাইর বান আসবার তো অনেক দেরি।

দর্পনারায়ণ বলিল—কিন্তু যম্নার বান আদবার সময়ও তো এটা নয়— আর এমন অকস্মাং আসাও তো তার স্বভাব নয়।

তারপরে বলিল—তাই নবীনকে পাঠিয়েছি বড়ল াদীর দিকে, করিমকে আতাই নদীর দিকে, দেখানকার জলের অবস্থা ে তারা ফিরে এসে ধবর দেবে।

- -- आत मुकुन्त-न।।
- —দে গিয়েছে ইসলামপুরে, মজুর আনবার উদ্দেখে।
- -- বাধরকা করবার জন্মে ?

দর্পনারায়ণ মাথা নাডিয়া সমর্থন জ্ঞাপন করিল।

দে বলিল-চল, একবার বাঁধটার অবস্থা দেখে আদি।

বাঁধটা তিন-চার শ গঁজ দীর্ঘ। উপরে ছ-তিন জন মান্ন্য পাশাপাশি হাটিয়া যাইতে পারে—নীচেটা আরও অনেক চওড়া, ছ-মান্ন্য উচু হবে। কিছু দূরণগিয়া তাহারা দৈথিতে পাইল একজীয়গায় অনেকটা মাটি ধ্বসিয়া পড়িয়াছে—এমনতরো সহটের স্থান আরও ছই তিনটি তাহাদের চোবে পড়িল।

দর্পনারায়ণ বলিল—মোহন, এই জায়গা কটাই বিপদের। সন্ধ্যার আগে যদি এগুলো মেরামত করা সন্তব হয়, তবে বাঁধ রক্ষা হবে।

তারপরে বলিল—রাতেই বেলাতেই জল বাড়ে।

তথন বেলা প্রায় প্রহরাতীত, তুজনে বাঁধের উপর হইতে দূরে তাকাইয়া বিলের ধে মৃতি দেখিল ইহার আগে তেমন আর কখনো দেখে নাই। যতদূর দেখা যায় একথানা কালো জলের প্রকাণ্ড চাদর 'যেন বিস্তারিত, আর অদৃত্ত কোন শক্তির তালে তালে সমস্ত চাদরখানা যেন ফুলিয়া ফুলিয়া, ঠেলিয়া ঠেলিয়া, পাকাইয়া পাকাইয়া উঠিতেছে। চাদর যেথানে আকাশ পানে ঠেলিয়া উঠিতেছে, দেখানে পরস্পর হইতে ক্ষমান দূরে স্থদীর্ঘ সরল রেথায় ঢেউভাঙা শাদা ফেনার দাগ; ছুই রেখার মাঝখানের কালো জল রৌক্রে চিকচিক করিয়া কাঁপিতেছে; কোথাও আর কিছু দৃষ্ট হয় না। এখানে ওগানে যে সব গ্রামের টুকরা ছিল কোথাও তাহার চিহ্নমাত্র নাই—বিলের পরিব্যাপ্ত দেহের কোথাও মন্তয়সম্পর্কিত কোন চিহ্ন নাই—একথানা নৌকা পর্যন্ত নয়। আকাশে বিক্ষিপ্ত মেঘ, উড্টীয়মান পাথি আর নির্মল, প্রথর, বাপালেশহীন স্থিকিরণ। কিন্তু স্বচেয়ে বেশি করিয়া আছে বত্তার অবিরাম, অবিরল একটানা গর্জন, তার স্বরগ্রামে কোথাও ছেদ নাই, কোথাও উত্থান-পতন নাই, আর আছে হুরত পুবে হাওয়া! পুবে হাওয়ার বাহনে বতার গর্জন! অশ্রীরী বাহনে অশ্রীরী আরোহী! অল্লক্ষণেই মান্নবের মন অভিভত করিয়া ফেলে।

এমন সময়ে তাহারা কোলাহল শুনিয়া পিছনে তাকাইয়া দেখিল জন পঁচিণ-ত্রিণ লোক কুড়ি-কোদাল হাতে আসিতেছে, তাহাদের আগে আগে মুকুন্দ।

কাছে আদিয়া মৃকুন্দ বলিয়া উঠিল—এই নাও দাদাবাবৃ, আর ভয় নেই। তারণরে জনতার দিকে তাকাইয়া বলিলু—নাও বাপদব, এবার ৰশাৰণ মাটি কেটে বাঁধটাকে ঠেকাও তো! দেখি বেটা বানের কত তোড়!

জনতার মধ্যে মুক্রিবগোছের একজন বাঁধের উপরে টানির বানের অবস্থা দেখিরা মুক্রকে বলিল—ও মুক্রদালা, এ যে ক্লীর শাস উঠবার পরে বভি ভাকলে।

মুকুন্দ বলিল—বড় বলি আগে ডাকতে কি ভর্মা হয়?

তারপরে বলিল—নাও, নাও, আর দেরি নয়। কপারপ, আর্ড করে দাও।

দর্পনারায়ণ মুকুন্দকে বলিল—এই ভুটো জায়গায় মাটি কেলতে লাগিয়ে দাও। সন্ধ্যা হবার আগে মজবৃত হওয়া চাই।

তথন মুকুন্দর নির্দেশে মজুরের দল মাট কাটিয়া কম-জোরি জায়গায় ফেলিতে লাগিল।

দর্শনারায়ণ মোহনকে ডাকিয়া বলিল—তোর কাজ বলে দিই—বাদ ভদারকের ভার ভোর উপরে রইল। যেখানে দেখা চেউয়ের বাড়াবাড়ি, মাটি ধ্বসতে শুক্ত ক্রেছে, সেখানে মজুর লাগিয়ে দিবি।

মোহন বাঁধ তদারকে প্রবৃত্ত হইল। আর অল্লাত, অনাহারী দর্পনারালণ পৃষ্ঠদেশে তুই বাহু সংবদ্ধ করিয়া একান্তে বিলের দিকে মূব করিয়া দাঁ দাইটয়া রিছল। ঝোড়ো বাতাদে তাহার চুল উভিতে লাগিল। তাহার দেই অটল স্থাপু মৃতিকে টলাইতে পাতে এমন সাধ্য দে বিলের নাই, দে বানের নাই, হিমালয়ের সমস্ত তুমার গলিয়া ছুটয়া আদিলেও সেন তাহাকে নড়াইতে পারিবেনা।

শক্ষ্যা আসর হইল। বাঁধের কম-জোরি স্থান ছটা মজবুত হইয়াছে বটে— কিন্তু বাঁধের স্থারিজের প্রতি কাহারো মনে আর তেমন ভর্মা নাই। কারণ জল বাঙিতেছে। সকালবেলা জল বাঁধের গোড়ায় ছিল—সন্ধ্যাবেলা জল বাঁধের কোমর অবধি উঠিয়াছে। জল বাড়িয়াই চলিয়াছে, ঝোড়ো বাতাদ কড়ে পুরিণত হইয়াছে—আকাশ ছিল্লভিন্ন মেদে পুণ—বিহ্যাতের অগ্নিময় স্ক্র নেইসব ছিল্ল টুকরাকে শক্ত করিয়া গাঁথিয়া তুলিবার উদ্দেশ্তে নিরম্ভর চেষ্টা করিতেতে।

অটল সমল্লে দর্পনারায়ণের স্থাণুমৃতি বিলের স্পর্ধিত আহ্বানের সমুধে আপনাকে স্থাপিত করিয়াছে। সে কী ভাবিতেছে জানি না। বোধ করি সে নিজের জীবনের পূর্বাপর চিন্তা করিতেছিল। যে-ব্যথার চিহ্নবহ্হি মৃত্রমূ ছ তাহার অন্তরে চমক মারিতেছিল, যাহার তুলনায় আকাশের বহিশলাকা নিতান্তই শ্লান, সেই পরম অগ্নিময় আভাতে তাহার পূর্বস্থৃতির ক্ষীণ দিগ্রলয় আজ প্রোজ্জন প্রভাময় হইয়া উঠিয়াছিল। দেঁ বুঝিয়া লইয়াছিল বোঝা-পড়ার চরম মুহূর্ত আজ সমাগত। সে আরও ব্রিয়াছিল—ইহার পরিণাম মাত্র একটই হইতে পারে, তাহার পরাজয় অনিবার্থ, অনিবার্থ এবং আসন্ন। কিন্তু তাহাতে কি তাহার মনে হঃথ ছিল !• হুর্ভাগ্যের আঘাতের পরে আঘাতে তাহার সমস্ত জীবনটাই ধ্বসিয়া পড়িয়াছে--এখন এই সামান্ত বাঁধটা ধ্বসিয়া গেলে এমন আর কি বেশি ক্ষতি হইবে ? এমনি কত কি কথা সে ভাবিতেছিল। এই সময় আকাশের পূর্বতন প্রাস্তে একটা স্থগন্তীর মেঘগর্জন শ্রুত হইল, আর ধ্বনিপ্রতিধ্বনিপরম্পরায় তাহার চূড়া আদিয়া দর্পনারায়ণের কাছে পৌছিল। সে ধ্বনি এমনি গম্ভীর, এমনি নিরেট যেন শব্দমাত্র নয়, যেন শব্দের কুতুবমিনার, স্তরে স্তরে মহাশৃত্তের দিকে উন্নীত হইয়া গিয়াছে। দর্পনারায়ণের অভিজ্ঞ অন্তর বুঝিতে পারিল—এ শব্দ আসন্ন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ প্রারদ্ধি ঘোষণার পাঞ্চন্ত নির্ঘোষ। সে চমকিয়া উঠিল—যেখানে মশালের আলোতে মাটি ফেলা চলিতেছিল সেখানে আসিয়া শুধীইল—মোহন, নবীন আবার করিম ফিরল কি ?

মোহন বলিল-না, দাদাবাবু তারা এখনো ফেরে নি।

কালরাত্রি প্রভাত হইল—কিন্তু এ কি রকম প্রভাত ! দিনের আলোকে যেন একটা বিরাট অন্ধগরে গ্রাদ করিয়াছে— তাহাকে অন্নমান করা যায় কিন্তু চোষে পড়ে না। সারা আকাশ ছেড়া ছেড়া মেঘে পূর্ণ, দিন ারের হুষোগে বিহাৎ মার্জিত পিতলের বর্ণ বিকাশ করিতেছে—কেন্ত্র বিহাতে জন্ট-করা আকাশ কোনো এক অতিকায় দৈত্যের বেদনাবিক্বত মুখমওলের হায় ভীষণ। শিকল-ছেড়া পুরে হাওয়ায় তর করিয়া এক পশলা রৃষ্টি হু হু করিয়া আদিয়া পড়ে—ক্ষণেক পরেই আবার নাই। আর নীতে যতদূর দেখা যায় কালো জল, অন্ধকারে এমন ঘন কালো, টেউয়ে টেউয়ে কৃঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে—কৃঞ্চিত হইয়া উঠিয়া বাহ্মকির হাজার কণার মতো বাধের উপরে ছলাত ছলাত ছোবল মারিতেছে, বাঁধ কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে, মাটি পদিয়া ধ্বসিয়া পড়ে। বহু মৃত নদনদীর পঞ্মুণ্ডী আদনে চলনবিল স্মাধিতে বিভাগিল, তাহার সমাধিতকের উদ্দেশ্যে প্রকৃতি বিভাগিকাক্ষণি হইয়া স্মাগ্র হার সমাধি এখনো ভাঙে নাই, তবে ইতিমধ্যেই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। কাশজোড়া কালো অজ্পরের পেটের মধ্যে ত্র্যের দ্বান গোলকটা ক্রমেই তলাইয়া ঘাইতেছে—দেই মৃমূর্ আলোর অঞ্চিম আর্তননির মতো এক-একবার কাকের দল চীংকার করিয়া ওঠে, শালিক, চত্তই, কোকিল, পাপিয়া আদ্বনিস্তর।

আকঠনিমজ্জিত বাঁধের উপরে দর্পনারায়ণ, মোহন ও মুকুন। চর্নার্থণ ছাড়া আর সকলেই বাঁধরক্ষার আশা ছাড়িয়া দিয়াছে। এক জায়পাই টিল দেখা দেয়—সকলে ছটিয়া গিয়া সেখানে মাটি কাটিয়াছে। এক জায়পাই টিল দেখা দেয়—সকলে ছটিয়া গিয়া সেখানে মাটি কেলে। সেখানটা মজনুত হইবামার অক্তর হইতে ফাটল ধরিবার সংবাদ আদে—সকলে সেখানে ছটিয়া যায়। এই ভাবে সারা রাত্রি চলিয়াছে—মাছুরে বিলে সময়ের প্রতিযোগিতা। স্বাই ভাবে ফাটল না হয় মেরামত হইল—কিন্তু জল বাড়িয়া যে বাঁধ ভূবিবার উপক্রম—তাহার উপায় কি 
ই এত অল্ল সময়ে বাঁধ তো উচু করা সন্তব নয়। সকলে ব্ঝিল, দর্পনারায়ণ ছাঙ়া আর সকলে, যে বাঁধ না ভাঙিলেও গ্রাম রক্ষা করা অসম্ভব—বাঁধ উপছাইয়া বানের জল এদিকে প্রবেশ করিবে। কিন্তু দর্পনারায়ণ এমব মুক্তিতে কর্পণাত করিতে চায় না। মজুরেরা হতাশ হইয়া

কুড়ি-কোদাল রাথিয়া দিলে দর্পনারায়ণ আসিয়া কোদাল ধরে। তথন আবার সকলকে কোদাল ধরিতে হয়।

সকাল বেলায় ক্লান্ত হইয়া সকলে কিছুক্ষণের জন্ম বিশ্রাম করিতেছে— তাহাদের আশা ছিল জল আর বাড়িবে না, ভোর হইলে অবস্থার উন্নতি হইবে। কিন্তু সকাল বেলায় আকাশের মূথে আশার কোন লক্ষণ দেখা গেল না—সিত্র শক্র হইয়া উঠিলে যেরূপ ভীষণ হয়, ভোরের জগং তেমনি ভয়কর।

মোহন দর্পনারায়ণের কাছে গিয়া বলিল—দাশাবাবৃ, চেটা তো করা গেল, এবারে চল যাই।

দর্পনারায়ণ যেন তাহার প্রস্তাব বৃঝিতে পারিল না, শুধাইল—কোথায় ? মোহন বলিল—কুঠিবাড়িতে ফিরে চল।

**—কেন** ?

—বাঁধ তো গেল।

দর্পনারায়ণ বলিল—যাবে কেন ? এই তো রয়েছে।

মোহন বলিল-এ তো গেল বলে।

पर्वनातायन मरवरन विनन-ना, ना, रम इस्त ना।

তারপর থামিয়া বলিল—নবীন করিম ফিরে না এলে নিশ্চয় করে বলা যায় না যে বাঁধ যাবেই।

তারপরে গন্ডীরভাবে বলিল—তোরা ভয় পেয়েছিস, ফিরে যা, আমি শেষ পর্যন্ত এথানেই দাঁড়িয়ে থাকব।

মোহন বলিল—তাতে যে প্রাণের ভয় আছে।

মোহনের কোন উত্তর দর্পনারায়ণ দিল না—কেবল তাহার ম্থের দিকে চাহিল। মোহন তাহার সেরপ দৃট কথনো দেখে নাই। সে ভীত সঙ্কৃচিত ভ্ইয়া সরিয়া আসিল।

মোহনের নির্দেশে মজুরেরা আবার মাটি কাটিতে লাগিল। • । মুকুল একান্তে ভাকিয়া মোহনকৈ বলিল—মোহন, দাদাবাবুর মনের গতিক ভালো নয়। শেষ পর্যস্ত দরকার হলে তাকে জোর করে ফিরিয়ে নিয়ে যেন্ডে হবে। আমি গিয়ে একথানা নৌকা নিয়ে আদি।

বেলা আড়াই প্রহরের সময়ে নবীন ও করিং ারিয়া আসিল। তাহারা আসিয়া বাধের উপরে মাখায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল—সকলে তাহাদের ঘিরিয়া ধরিল—শুধাইল—কি থবর ?

নবীন বলিল-আলা এবারে আর কাউকে রাখবে না।

সে বলিল—পদ্মার বান জুননগরের নদীর মূথ পর্যন্ত এসে পড়েছে—আর প্রান্থ বাহ তুইয়েকের মধ্যে বিলে এসে পড়বে।

করিমের সংবাদও অন্তর্জপ। সে জানাইল যে আত্রাই নদীতে অকাল বক্সা নামিয়াছে—তাহার প্রকাণ্ড জলপ্রবাহ ঠেলিয়া অগ্রসর হইতেছে— এতক্ষণে বিলের উত্তর দিকে, আসিয়া চুকিয়া পড়িয়াছে। বোধ করি সেই জন্মই বানের এত তোড়—নতুবা শুণু যমুনার বান তো এমন প্রবক্ষ হইবার নয়।

তারপরে দে বার কয়েক কণালে করাঘাত করিয়া বলিয়া উটিল—আলা, আলা, আলা, এ কি তোমার কাণ্ড!

তখন সকলেই বুঝিল সমন্ত আশাভরসা নিমূল হইয়াছে। মজুরেরা নিজেদের জক-গোরু রক্ষার্থ বুড়িকোদাল লইয়া প্রস্থান করিল। কেহ তাহাদের থাকিতে অন্ধরাধটুকুও করিল না।

সকলেই বুঝিল সব আশা শেষ। কেবল দর্শনাবায়ণ বুঝিল না। দর্পনাবায়ণ বাঁধ ছাড়িয়া নড়িতে রাজি হইল না, কাজেই মোহন প্রভৃতি তার জন্ত বাঁধের উপরে রহিয়া গেল, বাঁধরক্ষার উদ্দেশ্যে নয়, যদি সম্ভব হয়, দর্শনাবায়ণকে রক্ষা করিবার আশায়। সম্মুক্ত জন্ত মুকুক্ত একথানা নৌকা আনিয়া রাখিল।

## বিলে মামুষে

দতে দতে হুর্যোপ ভীষণতর হইতে লাগিল। স্থ ভুবিল কি না বোঝা গেলনা। প্রতিমূহতে জলস্থলের চেহারা অধিকতর উৎকট হইতে থাকিল। চেউ অধিকতর শন্দিত, বাতাস অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল। বাতাস সহস্র সহস্র বহা-অথের হেষা তুলিয়া ধাবিত হইল, খুরে খুরে তরঙ্গশ্রেণী বিক্ষ্ব হইল, মেঘে মেঘে কেশর কম্পিত হইল। নিত্ত্বতার শবদেহটাকে লইয়া সহস্র সহস্র ধ্বনিপ্রতিধ্বনির প্রেত লুফিয়া লুফিয়া থেলা করিতে লাগিল। আর কাহারও যেন হুই অতিকায় বাছ মেঘে মেঘে ঠুকিয়া বিহ্যুংস্কুরণ করিতে থাকিল। তথন জলে স্থলে মেঘে বিহ্যুতে বজ্লে ঝ্রায় সে এক পরম প্রলয়-সন্ধীতের বিরাট সন্ধত শুক্র হইয়া গেল।

রূপকথার শোনা যায় দকলে এতকাল যাহাকে রাজরানী বলিয়া জানিতে। অভ্যন্ত, অকস্মাং দে বিরাট রাক্ষণীমূর্তি ধরিয়া দভাস্থলে উপস্থিত। প্রকৃতির আজ দেই রাক্ষণীরূপ।

এমন সময়ে দর্পনারায়ণ লক্ষ্য করিল, আকাশের পূর্বতম প্রান্তে, যমের সহোদরা অদৃশ্য যম্না যেথানে প্রয়ন্তা প্রকৃতির রক্তভাড়িত ধমনীর মতো উত্তাল নর্তনে বহমানা, সেই অতিদূর পূর্বদিগস্থে একথানা মেঘ উঠিতেছে—আকাশের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত অবধি বিস্তৃত। সে কী মেঘ! যেন একথানা কিষ্টপাথরের প্রাচীর, তেমনি নিরেট, তেমনি রুষ্ণ, তেমনি গুরুভার। সেই মেঘপ্রাকার ক্রমশ ঠেলিয়া উচ্চ হইতে থাকিল—শেষে তাহার দীর্ষ মধ্যগগন স্পর্শ করিয়া ধীরে খীরে আনত হইয়া পড়িল। তথন তাহার ছায়ায় কালো বিলের জল মহিষাস্থরের দেহের মতো বিবর্ণ রুষ্ণপাণ্ডর রূপ ধরিল। তথন বৃষ্টি নামিল, বিদ্যুৎ চমকিল, ধরিত্রীর নাভিক্হর হইতে উথিত এক মেঘ্রগর্জন ধ্বনিত হইল। বৃষ্টি বর্গীর ঘোড়সোয়ারের তির্বক্ষ্যত বর্শাফলকের মতো আঘাতভীষণ, বিদ্যুৎ ভয়াবহতার মশালের মতো মূহ্মুহ্ নির্বাণ-ভাস্বর, মেঘ্রগর্জন

প্রলিয়ের জয়ন্তভের মতো স্বসমুখ; জল পুতনার লোল্পরসনার মতে লেলিহমান। চরাচর নরক**োটর মতো রিক্ত, শুল, নি**এখক।

কোন অনাদিকাল হইতে প্রকৃতি আর মান্ত্যে ঘন্দ চলিতেছে, কি নিষ্ঠু সে সংগ্রাম! মারে মারে তাদের বণ-বিরতি ঘটে। তথন মান্ত্য আসিঃ প্রকৃতির কোলে বাসা বাধে, চাষ করিয়া ফসল ফলায়, প্রকৃতির দানে আঁচল ভরে, তথন মান্ত্যের মুখে হাসি, প্রকৃতির মুখে শান্তি! ছজনেই ভাবে বুঝি এই ভাবেই চলিবে। কিন্তু হঠাং বণবিরতি ভঙ্গ হয়়। তথন ভূমিকজ্পে অট্টালিকা চুর্গ, অর্ম্যুংপার্তে নগর ভন্টাভূত, জলপ্লাবনে জনপদ ময়, ঝড়ে নৌবহর বানচাল, শস্তদাত্রী বয়া বলারপে প্রাণহন্ত্রী, আর প্রকৃতি অবচেতনঃ মনের অচরিতার্থ আকাজ্জ্বার মতে। আকাশ-ছাওয়া পঞ্চপাল পাকারি ফসলের ক্ষেত্র লুটিয়া থাইয়া ঘায়, একটি কণাও অবশিষ্ট থাকে না। একইঃ প্রকৃতির এই ছুই বিচিত্র রূপ।

পার্বভীরণে সে ঘরের কলা, কালীরণে সে নিরিকা; রূপে সে গৃহত্রী, চাম্ভারণে সে সর্বহা; বোড়শীরণে সে বাসনাসিরর উল্লেখ্যী, চিন্নমতা সে আল্লক্ষরিপায়িনী; বগলা সে শান্তিমরী, গুমাবভী সে শান্ত্যম্বরা; প্রকৃতি সে গৃহলক্ষ্মী, প্রকৃতি সে ভিরবিনী, প্রকৃতি সে প্রকৃতি সে প্রকৃতি সে ক্রিকা, সে মধুরা, সে ভয়য়রা; বিপরীতবিহারিণী সে। াহাকে লইয়া কাজ করা চলে, ঘর করা চলে না। সে ক্রণকালের পেলার স্লী হইতে পারে, চিরকালের পোষ-মানা কগনো হয়্য না। তবু ভাহাকে লইয়াই মান্ত্যের সারা জীবন কাটাইতে হয়্য, সে ভাহার এক ত্রহ সৌভাগ্য।

দপনিবারণের অটল মৃতি, পৃষ্টদেশে নিবন্ধ বাহুদ্য, উন্নত বক্ষস্থল প্রকৃতির স্পর্ধিত আহ্বানের অভিমুখে প্রতিস্পর্ধা হানিয়া বিরাজমান। আজ ছদিন সে অভ্নুক্ত, অস্ত্রাত, অনিত্র। তাহার দিক্ত কেশ কপালে কপোলে লিপ্ত, তাহার পারবাদ কতবার ভিজিয়া কতবার ভকাইয়াছে — আবার ভিজিয়াছে। তাহার অহুস্ত অহুচর চারজন অদ্রে উপবিষ্ট, তাহাদের ধারণা বাধ্টা ভাঙিয়া যাইবে আশক্ষিম দাবানু উন্মাদ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারা কেক্ষা

ন্ধবে দর্পনারায়ণের বেদনা কোথায়! তাহারা কেমন করিয়া বৃথিবে কত তুঃসহ আর কত গভীর! ঐ বাধটাকে একটা মাটির স্তৃপ মনে মল্লায় হইবে—সকলের কাছে তাহাই বটে, কিন্তু যে ঐ বাধটা দ তুলিয়াছে সেই দর্পনারায়ণের কাছে ওটা তাহার জীবনের নকাজ্ঞা, প্রধা-প্রতিম্পাধার প্রতীক—না, ওটাকে তাহার জীবনের নির্ভিক্ত মনে করা অন্তুচিত হইবে না। এসব কথা কে বৃথিবে! চলন বিল মদি ঐ মাটির শির্দাড়াটাকে আজ জীর্ণ হ্রধন্থর মতো সে ভাঙিয়া ফেলিয়া দেয়, তবে দর্পনারায়ণের অম্প্রা কি কাল হত্মান মের ল্লায় হইবে না। তথন আর বাঁচিয়া থাকিবার কোন সার্থকতা বিকি ? এসব কথা আর কাহারো বৃথিবার নয়—তাহারা ভাবিকে

মন সময়ে সমগ্র বাঁধটা থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, এবং যে জল কণ্ঠদেশে ছিল তাহা হঠাং বাড়িয়া উঠিয়া বাঁথের মাথা ডুবাইয়া দিয় মান ব্যক্তিদের জাত্ম স্পর্শ করিল। নবীন ও করিম বলিয়া উঠিল—ভাই বুঝি বড়ল আর আতাইর বান এসে বিলে পড়ল।

কৈলে বুঝিল—সব আশা নির্মূল, বাঁধের উপরে আর একস্থুর্ত থাকা পদ নয়। তাহারা দর্পনারায়ণকে একরকম জোর করিয়া টার্গি রা লইয়াই চর ভূমিখণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিছুক্ষণের মধ্যে বারের সীমানা নে পৌছিল। মাহুষ কজন সরিয়া গেল। জল এক-পা এক-পা করিয়া বর হইতেছে, মাহুষ এক-পা এক-পা করিয়া পিছু হটিতেছে।

তবার ত্র্যোগ চরমে উঠিল। চলন বিল সম্প্রাকার। সম্প্রের শ্বতি ব্বি
তাহার মনে পড়িয়া গিয়াছে— তাই ব্বি সে সম্প্রে পরিণত! তাই
কালো সম্প্র বহু মৃত নদনদীর শ্বশানভূমিদঞ্চারিণী শ্বশানকালীর আয়
ও আত্রেমীর বআরমিণিণী ডাকিনী যোগিনীকে দঙ্গে লইয়া তৃত্য করিতে
লিল। বিহ্যংক্রিত তরক্ষণা কালনাগিনীর আয় ফ্লিডে লাগিল। তাহার
চেবিণী পরিচারিকাগণের ছলছল থল্থল হাস্তে, ক্লক্লী কোলাহলে

বিশের অপর শবসমূহ নিময়, ওর ওর মেঘের রবে সহস্র সহস্র ৩ক নর প্রভাগড়ি, ঝয়া নৃত্যোল্লভের নিখাসম্পদের মতো প্রবল, ধরণী কং। কম্পমানা।

এই বিরাট স্পর্ধার বিরুদ্ধে একটিমাত্র মাহব! তাহাকে ধ্বংস কি উদ্দেশ্যে চরাচর আজ উগ্রত। কোন ছুই নিয়তি মেঘাস্তরালে ওপ্ত খা মৃত্যু হি বিহুতের ফাঁস নিক্ষেপে তাহাকে আজ বাঁধিয়া ফেলিতে সচেই, কা ইপিতে তাহার বিরুদ্ধে জলস্থল অস্তরীক্ষ এবং আকাশের উতুরঙ্গবাহিনী চালিত।

জল আরও বাড়িল, মাহ্য কয়জন পিছু হটিল—জল বাড়িয়াই চলিল আর পিছু হটিবার স্থান নাই। এবারে দর্পনারায়ণ তাহাদের দিকে ফিঃ বলিল—তোরা এবার ফিরে যা—

মোহন বলিল-কেন?

দর্পনারায়ণ বলিল—আর থাকলে বিপদ আছে। মুকুল বলিল—বপদ কি তোমার হতে নেই ?

মুক্তম বালল— বৰ্ণদ কি তে।মার হতে নেহ দু দর্পনারায়ণ বলিল—বিপদের তলা দেগতেই আমি বেরিয়েছি।

তারশরে সে মোহনের দিকে ফিরিয়া বলিল—মোহন তুই পালা, তুট ছেলেমাছুর, অনেক স্বুগদৌভাগ্য এখন তোর সমুখে।

মোহনের মনে একবার কুসমির কচি ম্থথানি জাগিল—উষার ভারণোদমের আজাদের মতো কুসমির সিঁথায় ক্ষীণ সিঁত্ররাগ সে মনশ্চকে দেথিতে পাইল কিন্তু পালাইবার কোন লক্ষণ দেথাইল না। দর্পনারায়ণ বলিল—পালা, পাল কিন্তু সালাই পালা! আঁর এথানে নয়। দেখছিসনে—

তাহার বাক্য সমাপ্ত হইবার আগেই একটা স্থানীর অপান্ত অব্যক্তগন্তী ।
শব্দ শত হইল। সকলেই ব্রিল বাধিটা সাকুল্যে ধ্বসিয়া গেল। ঠিক দে
মৃত্তে প্রকাণ্ড একটা তরঙ্গ আসিয়া দর্পনারায়ণের উপরে পড়িল। সক্ষ্
ভূটিয়া অগ্রসর স্কেবার আগেই তাহাকে টানিয়া লইয়া তরঙ্গ সরিয়া গেল

কুসমি বলিয়া চলিল—তাহার কণ্ঠস্বরে জীবিতের কণ্ঠস্বরের মৃছ্নার অভাব, দে বলিয়া চলিল—মোহনদা, যে-ঘরে আমি মারুষ দে আমার ঘর নয়, যিনি আমায় পালন করেছেন তিনি আমার পিতা নন, আমার মাতা কে, পিতা কে, আমার বংশ বাড়ি ঘর কেউ জানে না! শুধু নিশ্চিত এই যে আমি বিধবা । এর বেশি জানবার দরকার হলে আমার পালনকর্তাকে, পিতাকে জিজ্ঞানা কোরো।

এই বলিয়া যেমন নীরবে সে দরজা খুলিয়াছিল তেমনি নীরবে ছার কল্ধ কবিয়া দিল।

া মোহন কিছুক্ষণ মৃঢ়ের মতো বসিয়া থীকিয়া অবশেষে বালকের মতো চৌকাঠের উপরে মাথা কৃটিতে থাকিল, তাহার চোথ জলে ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

ঘরের ভিতরের চোথ ছুটিও শুষ্ক ছিল না। মোহন অবিরল মাথা কুটিতে লাগিল আর অনর্গল উচ্চারণ করিতে লাগিল—ভগবান, ভগবান, ভগবান···

ভগবান, নিয়তি, অদৃষ্ট, শয়তান তোমাকে কী নামে ডাকিব জানি না, কৈবল জিজ্ঞাসা করিতে চাই মাহুষের জীবন লংলা তোমার এই নিষ্ঠুর পরিহাস কেন? দে তোমার পরিহাসের যোগ্য নয়! তবে কেন? তবে কেন? তবে কেন? তবে কেন?

## এই লেখকের অক্যান্য বই

রবীক্রকাব্যপ্রবাহ রবীন্দ্রকাব্যনিঝ র রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ রবীন্দ্রনাথ ও শাস্তিনিকেতন মাইকেল মধুস্দন ধনেপাতা জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার অশ্বথের অভিশাপ চলন বিল কোপবতী পদ্মা দেশের শত্রু পারমিট ঋণং কৃত্বা শামি ভিলা ( ঘৃতং পিবেং ) মৌচাকে তিল ডিনা**মাই**ট পরিহাস বিশ্বন্ধিতম্ গভর্মেণ্ট ইন্সপৈর্ভর

বাঙালীর জীবনসন্ধ্যা
বাঙালী ও বাংলা সাহিত্য
চিত্র চরিত্র
বিচিত্র উপল
বিভাস্থনর
প্রাচীন গীতিকা হইতে
শক্স্তলা
প্রাচীন আসামী হইতে
দেয়ালি
বসস্তমেনা
আত্মঘাতিনী
হংস মিথুন

শ্রীকান্তের পঞ্চ পর্ব শ্রীকান্তের ষষ্ঠ পর্ব্ব গানি ও গল্প গল্পের মতো ভাকিনী বন্ধার হাদি